## আমার ফাঁসি হল

स्पराय- कर्र

जित्वनी अकार्यम

২, শ্যামাচরণ দে ঠীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক কানাইলাল সরকার ২, ভ্যামাচরণ দে খ্লীট কলিকাতা-১২

মূলাকর
স্র্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপদী প্রেদ
৩০, কর্মওআলিদ স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ শিল্পী আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্লক দিগনেট ফটো টাইপ ১২৩ বি, রাজা দীনেন্দ্র খ্লীট কলিকাতা-৪

বাঁধাই তৈফুর আলি মিঞা অ্যাণ্ড বাদার্স

প্রচ্ছদপট মৃদ্রণ নিউ প্রাইমা প্রেস و.ع بهو ه در. ۲ تا

> C ময়্থ বহ

দাম তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

## পরম প্রীতিভাজন শ্রীমান সাগরময় ঘোষ করকমলেযু

## । এই লেখকের লেখা।

## উপন্তাস

আগস্ট ১৯৪২ এক বিহন্দী

**७**< शां तर् सम्बरी जनक्षम

নবীন যাত্রা বকুল

বাঁশের কেল্লা বৃষ্টি, বৃষ্টি

ভুলি নাই বক্তের বদলে রক্ত

শত্রুপক্ষের মেয়ে সবুজ চিঠি

रेमनिक वत्नत भरशु घत

গল্প

উলু একদা নিশীথকালে

কাচের আকাল কিংশুক কুদ্ধুম থঢ়োত

দিল্লী অনেক দূর তৃঃখ-নিশার শেষে

দেবী কিশোরী নরবাঁধ পৃথিবী কাদের বনমর্মর গল্প-সংগ্রহ ১ম খণ্ড শ্রেষ্ঠ লগ্ন

নাটক

নৃতন প্রভাত প্লাবন

বিপর্যয় বিলাসকুঞ্জ বোর্ডিং

রাখিবন্ধন শেষ লগ্ন

ভ্ৰমণ

চীন দেখে এলাম, ১ম ও ২য় পর্ব পথ চলি

সোবিয়েতের দেশে দেশে নতুন ইউরোপ নতুন মান্ত্র

আমার ফাঁদি হল। রাত তিনটে, জীবন-কাহিনী লিখছি। যে দিব্যি করতে বলবেন, রাজি আছি। সত্যি সাজ্যি ফাঁসিতে ঝুলেছিলাম আমি। সেই থেকে এক মজার অবস্থা। দিনমানে আপনাদের মধ্যে ঘুরে-ফিরে বেড়াই জীবস্ত নরমূর্ভিতে। হাসি পায়, ছয়বেশ কেউ কখনও বুঝতে পারেন না। এবং আমি একা নই, আমার মতন আরও কতজন আছেন। আপনাদের ভাই-বাদার, আত্মীয়বন্ধু। টের পেলে আঁতকে উঠবেন। রূপকথায় শুনেছেন, রাক্ষসী রাজরানী হয়ে থাকে; রাত্রিবেলা ঘুমস্ত রাজার পাশ থেকে উঠে চরে ফিরে বেড়ায়। মায়ুষের ঘাড় মটকে তাজা রক্ত শোষে, হাতিশালে ঢুকে হাতির শুঁড় ছিঁড়ে নটের ডাঁটার মত চিবোয়। ভোর হবার মুখে ভয়য়রী ভোল পালটে আবার রাজবধ্। শাস্ত লাজবতী, রূপে-গুণে জুড়ি মেলে না। নিতান্ত গল্প-কথা বলবেন আর কী করে? আমিই তো সেই একটি। তবে ঘাড় মটকাই না, রক্তমোক্ষণে রুচি নেই, শাক-চচ্চড়ি-ভাতেই তুষ্ট। মরে গেছি, তবু কিছুই যেন হয় নি এমনিতরো ভাব।

রাতের বেলা লিখছি, দিনমানের ভক্ত পোশাকে চালচলন উৎকট লাগছে এখন। চম্পার কাছে একদিন বলছিলাম, সে তো হেসেই কৃটিকৃটিঃ উঃ রে, এত কল্পনা খেলে তোমার মাথায়। আপনাদের সঙ্গে মেলামেশা খাতির বন্ধুছ—চম্পা বলে, ও তোমার দিনমানের স্বপ্ধ—আসলে কিছুই নয়। আমি কিন্তু চম্পার মতন অত সহজে উড়িয়ে দিতে পারি নে। কিছু সন্দেহ থাকে। সত্যিই কি অহরহ আপনাদের ঠকাচ্ছি মরে যাবার পরেও? কে বলে দেবে খাঁটি খবর, কার উপর ভরসা করব?

রাত তিনটেয় এইসব ভাবছি ; দিনের বেলা আর-এক রকম। তথন মনে হয়, রাতের এইগুলোই আজগুবি। আমার হুই জীবন, ত্থইরকম অস্তিত্ব। রাতে যা আছি, দিনে তা নই। রাত বলে, দিনমান প্রহেলিকা। দিন হাসেঃ রাতের ঐসব বিদঘুটে স্বপ্ন। জন্মের পর থেকে বেঁচে ছিলাম, অথবা ফাঁসির পরেই বেঁচে ডিঠলাম—কার কাছে খাঁটি জ্বাব পাই ?

আপনারা যাদের জীবস্ত বলেন, এই নিশিরাত্রে কাউকে তাদের পাচ্ছি নে। কলম হাতে নিয়ে বসেছি—চম্পা কোনদিকে আছে, হয়ত বা ইচ্ছে করেই সরেছে লিখবার অবাধ অবসর দিয়ে। আরও ঘন্টা কয়েক পরে আপনাদের দিনমান হবে। এদের তখন রাত্রি—জলজ্বলে সূর্যের আলোয় ভরা স্থিমিয় রাত্রি এদের। শুয়ে পড়ব, এবং ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখব কত রকম। তখন আবার মনে হবে, এখনকার এই সত্য অন্তিছই বুঝি স্বপ্ন। কী রকম ধাঁধা ভাবুন দিকি! স্বপ্নে জাগরণে গোলমাল লেগে যায়। স্বপ্ন কিলাবণ্য, অথবা স্বপ্ন এই চম্পা ? ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে ওঠে, পাগল না হয়ে যাই।

যা হোক একটা সাব্যস্ত করে নিন আপনারা নিজ নিজ মরজি মত। আমার জিজ্ঞাসা করবেন না, আমি গল্প বলে খালাস। আমার আত্মকথা—দেই যখন আপনাদের মত দেমাকে ধরাতলে ধূলো উড়িয়ে বিচরণ করতাম। কিংবা স্বপ্নের ঘোরে মনে হত, বেঁচে থেকে বহাল তবিয়তে ঘুরছি আপনাদের মতন লোকজনের সংসারে।

বনেদি বাড়ির ছেলে। এমন দিন ছিল, ডায়নামো বসিয়ে বিছাৎ জালানো হত আমাদের বাড়ি। ভাঙা কলকজা জঙ্গলের মধ্যে জং ধরে পড়ে আছে, গিয়ে দেখতে পারেন। কর্তারা গেলেন, তারপরে কী অলক্ষী ভর করল—আট শরিকের মামলামোকদ্দমায় সমস্ত উড়ে-পুড়ে গেল চোখের উপর দিয়ে। আজ এ তালুকটা নিলাম হচ্ছে, কাল ওই খামারটা। এরই মধ্যে এক আখিনের ঝড়ে বাগানের প্রায় সবগুলো ভাল গাছ-গাছালি উপড়ে

পড়ল। নোকোড়বি হয়ে বছর-খোরাকি ধান-চাল গেল গোঙের নীচে। ধনসম্পত্তি পাখনা মেলে পত-পত করে উড়ে পালাচ্ছে। মা-বাবা আগেই গেছেন, তখন আমি ছেলেমান্নুষ। বাবা গেছেন, মাথার উপর দাদা আছেন অবশ্য। আছেন বউদি ও ছেলেমেয়েরা। এবং বনেদি পরিবার বলে কিছু আসবাবপত্তর, খানকয়েক রূপোর বাসন, গয়নাগাঁটি ছ-চারখানা।

সম্বল মাত্র এই। যে জায়গায় এত হাঁক-ডাক পশার-প্রতিপত্তি, ঘাড় নিচু করে নিতাস্তই দশের একজন হয়ে সেখানে টেকা যায় না। পাকিস্তান-হিন্দুস্থান হয়ে গিয়ে সুবিধা হল। ঐ নাম করে কলকাতায় গিয়ে উঠলাম। শহরে কে কাকে চেনে? ছেঁড়া গেঞ্জি গায়ে আমি শ্রীঅমুকচন্দ্র, কোঁচার মুড়োয় ত্ব-সের চাল কিনে আনছি, কেউ তা তাকিয়ে দেখতে যাবে না।

আরও হল। উদ্বাস্ত হওয়ার দরুন কিছুকাল ঘোরাঘুরির পর
দাদা এক চাকরি পেয়ে গেলেন। এক কারখানার সালতামামি
খাতা লেখার কাজ। আমিও কলেজে ঢুকে টপাটপ গোটা ছই
পাস করে ফেলেছি। চাকরি করা এবং পাস করা—ছটো
ব্যাপারের কোনটাই আমাদের কোন পুরুষে হয় নি। পাস করে
আলস্তে বসে নেই—যে ব্রতের যে রকম বিধি—খবরের কাগজ
দেখে নিয়মিত দরখাস্ত ছেড়ে যাচ্ছি। কিন্তু শহরে ঘোরাফেরা
করলেও আসলে মফস্বলের মানুষ তো, কাকে ধরলে কী হয় এই
তত্ত্বে একেবারে আনাড়ি। দরখাস্ত পাঠিয়ে পাঠিয়ে স্ট্যাম্পের
খরচা মোটা অঙ্কের হয়ে উঠল, ফল কিছু হয় না। মরীয়া হয়ে
তথন বেয়ারিং-পোস্টে ছাড়তে লাগলাম। তাতে উল্টো উৎপত্তি—
দরখাস্ত ঘুরে এসে ডবল মাণ্ডল আদায় করে নিয়ে যায়।

একবার ইতিমধ্যে এক সরকারি পরীক্ষায় বসেছিলাম। এবং কী আশ্চর্য, খবর পেলাম পাস হয়ে গেছি নাকি টায়েটোয়ে। বাপ-ঠাকুরদার পুণ্যবল ছিল, নয়তো এরকম অঘটন ঘটে না। তারপরেও আছি বসে—বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে তাস খেলি, গুলতানি করি, গানের গলা থাকায় পাড়ায় কিছু নাম হয়ে গেছে—
হারমোনিয়াম সামনে নিয়ে চেঁচাই কখনো-সখনো। দরখান্তের
উৎসাহে ভাঁটা পড়েছে, একটা-ছটো ছাড়ি পছন্দমত পেলে।
বউদি ওদিকে উঠে পড়ে কনে দেখে বেড়াচ্ছেন। ঘটকী
লাগিয়েছেন; চেনা-জ্ঞানার ভিতর যাকে পাচ্ছেন, তাকে বলেন।
চাকরি হচ্ছে না তো বিয়েটা হয়ে যাক। আমার এই বয়সে
পোঁছবার আগেই আমাদের বাড়ির সকলেই ছেলেমেয়ের বাপ।
অবস্থা পড়ে গিয়েছে, কিন্তু একটা মামুষ আধা-সন্ন্যাসী হয়ে ঘুরে
বেড়াবে, তাই বা চোখ মেলে কী করে দেখা যায় ? স্ত্রী-ভাগ্যে
ধন—চাকরি-বাকরি এবং যাবতীয় স্থ্থ-সোভাগ্য আটকে রয়েছে শুধু
একটি ভাগ্যবতী স্ত্রীর অপেক্ষায়।

বছর দেড়েক এমনি যায়। হঠাৎ সরকারি চিঠি, আমাকে সাবরেজিস্ট্রার করা হয়েছে বিরাটগড় নামক জায়গায়। জায়গায় বসবার আগে আট সপ্তাহের শিক্ষানবিসি। বউদি বেঁকে বসলেনঃ উহু, এখন কী করে যাওয়া হয় ?

এক্ষুনি যেতে হবে। কাল-পরশুর ভিতর। কত ভাগ্যে চাকরি জুটেছে।

দাদারও সেই মত। ফাগুনের আর পাঁচটা দিন আছে। চোত পড়ে যাবে, তার আগে রওনা হয়ে পড়।

বউদি বলেন, চোত পার করে বোশেখে হাতিবাগানের মেয়ে ঘরে এনে দিয়ে তারপর যেখানে খুশি যাবে। খাসা মেয়েট।

রাশভারি মাতুষ দাদা, কম কথা বলেন। যা বলেন, ছকুমের মত আমার কাছে। আমি সরে পড়ি, অন্তরালে যাই। বুঝুন এবারে তু-জনে। তুই গুরুজন আমার।

দাদা বলেন, চাকরি বসে থাকবে না ভোমার খাসা মেয়ের খাতিরে।

বউদি বলেন, না থাকে অস্থ্য একটা দেখে নেবো আরও ছ-চার মাস পরে হবে না হয়। উন্থনে হাঁড়ি চাপিয়ে বসে নেই তো ঠাকুরপোর চাকরির আশায়। বোশেখ নিদেন পক্ষে জ্ঞচির পর মেয়ে তারা ঝুলিয়ে রাখবে না, অহ্য জায়গায় সম্বন্ধ করবে।

গোটা তিরিশ জায়গায় বাতিল করে এই মেয়ে খানিকটা বোধহয় বউদির মনে ধরেছে। দেওরকে কী তালেবর যে ভাবেন! ছনিয়ার তাবং মেয়ে একটা জায়গায় সভা করে বসিয়ে তার ভিতরে বাছাই করলে তবে বোধহয় খুঁতখুঁতানি যেত। ফোটো আমার হাতে দিয়ে বলেন, নাকটা আর একট্ খাড়া হলে যেন ভাল হত, কী বল ?

নাকই তো দেখি নে বউদি, খাঁদাবোঁচা—পুরোপুরি মঙ্গোলিয়ান। বউদি রাগ করে বলেন, কুচ্ছো করতে ডাকা হয় নি। চল একবার নিজের চোখে দেখে আসবে।

লোকে পাগল বলবে তা হলে আমায়। চাকরিতে না গিয়ে কনে দেখতে ছুটল।

বউদি চুপ করে গেলেন। এদিকে টুমু আমায় ধরেছে, চিড়িয়াখানায় যাবে ফুলকাকা—

এই তো, ও-মাসে দেখিয়ে আনলাম। রাঙা-বাঁদর এসেছে একটা। আমি দেখব।

আচ্ছা---

কখন যাবে ?

টুমুর মাথায় একটা কিছু ঢুকলে হয়। সকাল ছপুর সন্ধ্যা, এমন কি রাত্রে এক ঘুমের পরে উঠে বায়না: লাল-বাঁদর দেখব, নিয়ে চল।

नाख, र्छकाछ। की आवरमस्त एहल वानिस्त्र वर्षे ।

বউদি বলেন, আমি, না তুমি ঠাকুরপো! আরও তো চারটে ছেলেমেয়ে আমার—করুক দেখি কেউ এরকম। তোমার দাদা তাই বলছেন, টুফুকেও সঙ্গে নিয়ে যাক। আমরা কেউ ও-ছেলে সামলাতে পারব না।

সত্যি, টুমুর জন্ম মন খারাপ হচ্ছে। কতদিন আর কোলে করব

না, কোলে বসে আবদার করবে না টুমুমণি! ওকে ছেড়ে থাকতে কট্ট হবে বড়। এক লহমা আমার কাছছাড়া হতে চায় না, রাত্রে শোয় আমার কাছে। ছেলের যখন দেড় বছর বয়স, বউদি বড় অস্থ্রে পড়েছিল। দাদার এসব ধকল সয় না। টুমু সেই সময় থেকে আমার নেওটা।

রিকশা ডেকে এনেছি, বউদিও দেখি সেজেগুজে এসে হাজির। রিকশা কী হবে ঠাকুরপো? হেঁটে যাই এইটুকু, বড় রাস্তায় গিয়ে বাস ধরব।

বাপ রে বাপ ! চড়চড়ে রোদে তুমিও যাচ্ছ লাল-বাঁদর দেখতে ? মায়ের এমন পুলক, ছেলের হবে না কেন ?

অনতিপরে টের পেলাম, চিড়িয়াখানার গরজটা বউদিরই।
টুমুকে নাচিয়ে দেওয়া হয়েছে। দেখাশুনোর পর ফিরে আসছি।
বউদিকে বললাম, খাঁচায় না রেখে তোমার লাল-বাঁদর ছাড়া দিয়ে
রেখেছে। আমাদের সামনে এতক্ষণ ঘুরে ফিরে বেড়াল।

কেমন দেখলে বল ?

মুখে পোড়ার ছাপটাপ নেই যখন—হনুমান নয়, বাঁদরই। ঠোঁটে লাল নথে লাল পরনে রাঙা শাড়ি—বাঁদর লালই বটে, মিছে কথা বল নি।

বউদি একটু ভেবে বলেন, নাক নিয়ে তুমি খুঁত-খুঁত করেছিলে, নাক কিন্তু ঠিকই আছে। আজ আবার খুঁটিয়ে দেখলাম। তবে রঙটা ফ্যাকাশে মতন। আর একটু ঘোর হলে ভাল হত। কী বল ?

ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বলি, ঠিক তাই। বাঙালির ঘরে অতদ্র সাদা হয় কী করে ? বোধহয় শ্বেতকুষ্ঠ। আবার যেদিন এই মেয়ে দেখবে, আমি বলি কী, কোন একজন কবিরাজ সঙ্গে নিয়ে যেও।

হেসে ফেলে বউদি বললেন, তোমার মুণ্ড !

দেওর মোটামৃটি পছন্দ করেছে, হাসি সেইজক্য। এই আমার বউদি। যাওয়ার দিনও বলছেন, ওদের বলে-কয়ে রাখব। হপ্তা- খানেকের ছুটি নিয়ে এস, ভাতেই হবে। চাকরিতে বসে বাঁনিকটা সামাল দিয়ে নাও গে, ভারপরে ছুটির চেষ্টা কোর।

যখন যাব সে কী কান্না টুমুর! সে-ও যাবে, জুতো-জামা পরে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ঠাণ্ডা করা যায় না। দিনমানের গাড়ি বাতিল করি অগত্যা। আর-একটা আছে অনেক রাত্রে, সে-গাড়িতে ধকল বিস্তর। রাত্রি-জাগরণ তো বটেই, তার উপরে এমনিধারা ভিড় যে বসবার জায়গা মেলে না, সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে যেতে হয়। কিন্তু উপায় নেই, টুমু না ঘুমানো পর্যস্ত বাড়ি থেকে নড়া চলবে না।

টুরু ঘুমিয়ে পড়লে তার হাতথানা তুলে কড়ে-আঙুলে দাঁত ঠেকিয়ে বেরিয়ে পড়ি। এইরকম বিধি—আঙুল কামড়ে মায়ার বন্ধন ছেদন করে বেরিয়ে যাওয়া। ফুলকাকার ছঃখে এর পর কোন শক্ত অস্থ্য-বিসুথে না পড়ে ছেলে!

সদরে মাস হুয়েকের শিক্ষানবিসি। আরও কিছুদিন চেয়েছিলাম, ওঁরা বললেন, এতেই হবে, কাজের ভিতরে পড়ে বাকি সমস্ত শেখা হয়ে যাবে। রেজেপ্তি অফিস বিরাটগড়ে অল্পদিন হয়েছে। এর আগে ছিলেন এক প্রবীণ মানুষ। তদ্বির-তদারক করে বদলির হুকুম বের করেছেন তিনি। সদর ছাড়বার আগের দিন ভর্দলাকের সঙ্গে দেখা হল। জায়গাটার খবরাখবর নিলাম। দাঙ্গার সময়টা বিরাটগড় একেবারে ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। ইদানীং জমে উঠেছে আবার। অনেক উদ্বাস্ত এসে পড়েছে, জঙ্গল কেটে তারা বসবাস করছে। থানা, পোস্টাফিস, রেজেপ্তি অফিস, ফ্রী প্রাইমারি ইস্কুল সমস্ত নতুন। সেকেলে চ্যারিটেবল ডিস্পেলারি—গ্রামের কয়েকজন ডিপ্তিক্ট-বোর্ডে টাকা জ্বমা দিয়ে বানিয়েছিলেন—নতুন পাকাবাড়িতে উঠে গিয়ে নাম বদলে এখন হেল্থ-সেন্টার হয়েছে। জায়গাটার প্রশংসা করলেন ভন্দলোক। বললেন, শহরে-বাজারে আমাদের কেউ পোঁছে না, ওখানে খাতিরটা দেখবেন। হোড় মশায় কাজ করেন রেজেপ্তি অফিসে। হেসে বললেন, অফিসের ভিতরে নয়,

বাইরের বারান্দায়। দলিলপত্র লেখেন, আর স্ট্যাম্পের ভেণ্ডার। অভাবি লোক, একটু হাতটানও আছে—কোন রকম অস্থ্রবিধা হলে তাঁকে বলবেন। বলতেও হবে না। তাঁর হিত করবার ঠেলা সামলানোই দায় হয়ে উঠবে। সরকারি ডাক্তার আছেন, ভোলানাথের মত মামুষ। এক দোষ, গল্প পেলে হুঁশ-জ্ঞান থাকে না। মোটের উপর থাকবেন খারাপ নয়। আমার চলে আসতে হল আলাদা কারণে। পি-ডবলিউ-ডি-র গয়ংগচ্ছ কাজ, কোয়াটার বানাতে নিদেন পক্ষে তিনটি বচ্ছর এখনও। সংসারি মামুষ, ঘরসংসার ছেড়ে একা একা কতদিন থাকতে পারি ? বয়স হয়ে একটু আয়েশি হয়ে পড়েছি। আপনার তা নয় মশায়। একবার জমে গেলে তারপর বদলি হলেও নড়তে চাইবেন না।

জায়গা ভালমন্দ যা-ই হোক, সে এখন ভেবে লাভ নেই।
চাকরি নিয়েছি, যেতে হবে। নদী-খালের পথ। শেয়ারের নোকো
না হলে বেশি খরচা পড়ে। নিজস্ব ভাড়ার নোকো সব সময়
পাওয়াও যায় না। যত প্যাসেঞ্জার সারাদিন কাজকর্ম করে সন্ধ্যের
মুখে ঘাটে এসে জমে। নোকো ছাড়ে তখন।

রাত বেশি হয়ে গেল পৌছতে। প্যাসেঞ্জার এ-ঘাটে ও-ঘাটে উঠছে, নামছে। এ তল্লাটের মারুষ সময়ের ধার ধারে না; পৌছে গেলেই হল। তার উপরে ভাটার জল বড়ড নেমে গিয়েছিল, খালের মধ্যে নোকো বেঁধে থাকতে হল অনেকক্ষণ। অজানা জায়গা, তবে অস্থবিধে এমন কিছু হল না। মাঝি স্থানীয় লোক, খাতির করে লগুন ধরে সে আমায় বাসাবাড়িতে তুলে দিয়েছে। দোচালা ঘর, বাঁশের বেড়া, গোলপাতার ছাউনি। মাঝি বলে, তক্তাপোশ রয়েছে, বিছানাটা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ুন। রাত বেশি নেই, চোধ বুজতে না বুজতেই সকাল হয়ে যাবে।

লঠন জ্বেলে রেখে সে চলে গেল। বৃদ্ধি করে পাউরুটি আর বাতাসা এনেছিলাম, তাই চিবিয়ে পুক্রঘাটে নেমে আঁজলা করে জল খেয়ে ছয়োরে খিল এঁটে শুয়ে পড়লাম। অজ্ঞানা জায়গা, ভাল ঘুম হল না। ভোরবেলা দরজা খুঁলে দেখি, পাকা-চূল লিকলিকে-দেহ এক ব্যক্তি দাওয়ার উপর খুঁটি ঠেস দিয়ে চোখ বুজে আছেন। দরজা খুলতে একটুখানি শব্দ—মামুষটি অমনি ধড়মড় করে উঠে কোমর অবধি ঝুঁকে যুক্তকর কপালে ঠেকালেন: অধীনের নাম দয়ালহরি হোড—

সেই যে হোড় মশায়ের কথা শুনে এসেছি। ডাকতে হল না, নিজে যেচে এসেছেন। গড়গড় করে বলে যাচ্ছেন, নিবাস এই বিরাটগড়। আদি বসতি কালনায়। অনেক কালের কথা হুজুর, বর্গির হাঙ্গামার সময় আমার বৃদ্ধপ্রপিতামহ ভিটে ত্যাগ করে আসেন। জ্ঞাত-গুষ্ঠি আছে সেখানে। হুজুরের জন্ম ক'দিন থেকে ঘাটে ঘোরাঘুরি করছি। কালও অনেক রাত্রি অবধি ছিলাম। কোথায় নামা হল, কিছু তো টের পেলাম না! কদমতলার ঘাটে, না গোলবাড়ির ঘাটে ?

কোথায় নামিয়ে দিল, কী করে বলি! কদমগাছ তো দেখলাম না কাছে-পিঠে কোথাও।

হোড় মশায় বলেন, কদমগাছ নেই। ছিল বোধহয় এককালে, নয়তো নাম হবে কেন ? গোলবাড়ির খাটে বরঞ্চ ভাঙাচুরো ইটের গাঁথনি রয়ে গেছে। রাত্তির না হলে গোলবাড়িও দেখতে পেতেন। দূর নয় ঘাট থেকে।

তবে গোলবাড়ির ঘাটই হবে। জুতোয় ইটের ঠোক্কর খেলাম, মাঝি তাড়াতাড়ি আলো নিয়ে আগে চলে এল। দেদার ইট।

মুশকিল দেখুন। আমি সেই সময়টা কদমতলার ঘাটে চটাপট চাপড় মেরে মশা তাড়িয়ে মরছি। ভূল হল, বাসাটা একবার আমার ঘুরে যাওয়া উচিত ছিল।

একা আসেন নি, উঠানে আর-একটি দাঁড়িয়ে আছে। তাকিয়ে দেখে চোখে আর পলক পড়ে না। মানুষ, না দত্যি-দানো ? অমন দশাসই জোয়ান পুরুষ বাংলা দেশের মাটিতে বড় একটা দেখি না। হোড় মশায় বলেন, আমাদের হরিশ। লোকের দরকার হবে ছজুরের, তাই একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। আপনার আগে চাটুজে হজুর ছিলেন, তাঁরও রাধাবাড়া করত। রাধাবাড়া, কাপড়-কাচা, জল-তোলা, বাসন-মাজা, গা-হাত-পা টেপা সমস্ত করবে। বিশ্বাসী ছোকরা—হাট করতে দিলে আনিটা হুয়ানিটা এদিক-ওদিক করতে পারে। তার বেশি কিছু করবে না। চাটুজে হুজুরও তেমনি, নিজে হাট করতে যেতেন—হু-আনার কুচো চিংড়ি কিনবেন তো হু-গণ্ডা ফাউ চেয়ে নেবেন। না দিলে নিজেই খামচা করে তুলে নেবেন মাছের ডালি থেকে। আপিসের হাকিম, কিছু বলতেও পারে না, কবে কোন্ খত-তমস্থকের ব্যাপারে গিয়ে পড়তে হয়!

ডাকলেন, এই ছোঁড়া, চলে আয় এদিকে। মনিব তোর।
মাইনের কথা সামনাসামনি বলে নে। বলছে হুজুর, বারো টাকা।
চক্ষুপদা নেই আজকালকার ছোঁড়াদের। বারো টাকা এক লাটসাহেবের মাইনে। আমি বলেছি, হুজুরকে বলে কয়ে আট টাকা
অবধি তুলে দেব। কী বলেন হুজুর, বেশি বলে ফেলেছি ?

বারে। টাকাই দেব আমি।

হোড় ক্ষণকাল অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন। হরিশকে বলেন, গড় কর্ ছোঁড়া, পায়ের ধুলো নে। গায়ে মাথায় মাথ্। এমন মনিব ভূ-ভারতে পাবি নে। কলকাতার মানুষ, চায়ের অভ্যাস আছে, তাই বুঝে চা-চিনির জোগাড় রেখেছি। জল চাপাতে লাগ, আমি এক ছুটে হুধ নিয়ে আসি। চা করতে জানিস তো রে?

আমার দিকে চেয়ে হেসে বলেন, জানবে কা করে ? কুপণের জাস্থ ছিলেন চাটুজে হুজুর। অন্ত কেউ দিলে খেতেন, নিজের ঘরে চায়ের পাট ছিল না। আচ্ছা, আসি আমি। আমিই চা করে দেব। সব রকম অভ্যাস আছে হুজুর।

বয়স হয়েছে, আর চেহারায় তো শুকনো একখানা লম্বা কাঠি। বেরিয়ে গেলেন তীরের মতন। পয়সাকড়ি কিছু হাতে দেব, তার ফুরসত পেলাম না। আজব মানুষ। কথাই বা ক'টা বলতে দিলেন এতক্ষণের মধ্যে ! একাই সব বলেন। মুখ-হাত ধুয়ে একট এদিক-ওদিক ঘুরছি। দয়ালহরি দেখি হস্তদন্ত হয়ে আসছেন ঘটি-ভরতি ছয় নিয়ে। বলেন, দেরি হয়ে গেল, গাই ছয়ে আনতে হল—চায়ের অভাবে ছজুরের কয় হয়েছে। কাল থেকে এমন আর হবে না।

এত হুধ কেন ?

মুখের দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে মনোভাব আন্দাজ করে নেন: ছুধে রুচি নেই বুঝি ? কাল তবে কিছু বেশি করেই আনব, হরিশ ক্ষীর করে দেবে। ছুধ না চলে, ক্ষীর খাবেন।

এবারে ছাড়ি না। মনিব্যাগ বের করলাম। দয়ালহরি জিভ বের করে তিন পা পিছিয়ে যানঃ সর্বনাশ! ঘরের হুধ—তার জন্ম দাম নেব হাত পেতে? ভগবতীর বাঁটের হুধ জাতগোয়ালা ছাড়া কেউ বেচতে পারে না, বেচলে গায়ে খেতি বেরোয়।

তুধ না হয় হল। কিন্তু চা নিয়ে এসেছেন, সে তো নিজের ক্ষেতে জন্মায় নি। চিনিও গাছের নয়।

হবে, হবে। এমন নির্দয় কেন হুজুর, আমার কোন জিনিস নিতে চাচ্ছেন না ? চাটুজে হুজুর এদিক দিয়ে ভাল—না বলতেন না কখনও। উপেট নিজে থেকেই কত ফরমাশ করতেন।

বলতে বলতে প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে রান্নাঘরে চুকে পড়লেন। গরম চা বানিয়ে আনলেন কাচের গ্লাসে। হরিশকে বলেন, রবিবার আজ, কাছারির তাড়া নেই। তুই ছোঁড়া জেলেপাড়ায় চলে যা—ভাল মাছ দেখে-শুনে নিয়ে আয়। আমি চাট্টি সরু চালের জোগাড় দেখছি।

চাউর হয়ে গেছে আমার আসার খবর। অনেকে এসে খোঁজ-খবর নিয়ে যাচ্ছেন। গ্রামের মধ্যে বাইরের মান্ত্র্য চারজন আমরা—সরকারি ডাক্তার, থানার বড় দারোগা, ছোট দারোগা এবং আমি এই সাব-রেজিস্টার।

সন্ধ্যাবেলা ছোটবাবু এসে থানায় টেনে নিয়ে গেলেন। বিজ্ঞ জানেন তো ? অকশানই চলবে, কন্ট্রাক্ট আমরা খেলি নে। আপনার আগে যিনি ছিলেন, একেবারে ঘরকুনো তিনি। ঘরে বসে বসে ঝিমতেন, টেনে বের করা যেত না। বিদেশ-বিভূঁয়ে তু-হাত তাদ খেলব, তা এমনি জায়গা—চারটে খেলুড়ে একসঙ্গে জোটানো দায়। আমাদের আবার দেখেশুনে চলতে হয়, বাজে লোকের সঙ্গে মিশলে পজিশন থাকে না। সরকারি কাজকর্মের অস্থবিধা হয়।

এখানেও দেখছি দয়ালহরি হোড়। কোচড়-ভরতি পেয়ারা এনে আমাদের মাতুরের উপর ঢেলে দিলেন। সরকারি ডাক্তার বলেন, পেয়ারা গুচের নিয়ে এলেন কেন ? খেলে পেট কামড়ায়, বদহজম হয়।

বড় দারোগা বেছেগুছে স্থপক দেখে একটা নিয়ে নিলেন। হেদে বলেন, আমাদের বৃঝি ছেলেছোকরা ঠাহর করলে হোড়-মশায়। দাঁত কোথায় যে পেয়ারা চিবব ?

কাশীর পেয়ারা হুজুর। আমার ঠাকুরদামশাই খোদ কাশীধাম থেকে চারা এনে পুঁতেছিলেন। চিবতে হবে না, গালে ফেললে মাখনের মত আপনি গলে যাবে।

বলে দয়ালহরি আমার পাশে চেপে বদলেন। এদের মধ্যেও দেখতে পাচ্ছি খাতির জমিয়েছেন। ছোটবাবু বাজে লোকজনের কথা বললেন, ইনি তবে দে দলের বাইরে। আমার পাশে বদে জুত দিচ্ছেন; ফিদফিসিয়ে বলেন, কষে সাহেব মেরে দিন, বাঁয়ে টেকা নেই।

বড়বাবু চেঁচিয়ে ওঠেন: এই হোড় মশায়, আমার তাস দেখেছ উকি দিয়ে। কিচ্ছু বলবে না তুমি—একটি কথাও নয়, খবরদার! সে কী কথা ছজুর! এমনি চোখে কম দেখি, এত দূর থেকে সবই তো ঝাপসা।

বলে সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লেন। বাইরে আবার তাঁর গলা: ঘোড়াকে খোল-বিচালি দিয়েছেন সিপাহি সাহেব—হি-হি-হি-শি
যেন গাই-গরু, খোল খাইয়ে হুধ হুইবেন। এত চোর-ছাাচোড়

আপনাদের তাঁবে, বিলের চোঁচো-ঘাস কেটে এনে দিলে তো পারে। গোটা তৃই লোক দেবেন কাল সকালে, আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব। কাদা-জলের জায়গা—আমি সঙ্গে না থাকলে বাবুরা অতদূর সেই নাবাল অবধি যাবেন না।

বিরাটগড়ের নাম শুনে ভেবেছিলাম বিরাট বিপুল কোন জায়গা। ছিল তাই একদিন। বড় জমিদার তিন ঘর—এক বাড়ির তো রাজা বলে ডাক। বড় তিন ঘর বাদ দিয়ে মেজো-সেজোরাও ছিল। হাঁকডাকের অস্ত ছিল না। হুর্গাপুজার সময় পাল্লা হত, কাদের ঠাকুর কত বড়, মচ্ছবের কী কী আয়োজন কোন বাড়িতে।

দয়ালহরি বলেন, গাঁয়ের ভিতর একটা পাক দিয়ে আস্থন—ভাঙাচুরো দালান-কোঠা আর কসাড় জঙ্গল। সাপ-শুয়োরে পাকা দালান বিনা ট্যাক্সয় পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ভোগদখল করছে। শীতকালে বড় মিঞারাও (রাত্রিবেলা কথাবার্তা হচ্ছিল। দয়ালহরি আকারে ইঙ্গিতে বাঘের কথা ব্ঝিয়ে দিলেন, খোলাখুলি নাম করতে ভরসা পান না) বেড়াতে আসেন। রূপকথায় রাক্ষসে-খাওয়া পাতালপুরীর গল্প আছে—অবিকল সেই কাণ্ড হুজুর, কড়মড় করে বিরাটগড় চিবিয়ে খেয়ে গেছে।

তাই। আমাদের দেশের বাড়িটা যেরকম, তেমন বাড়ি একটাহুটো নয়, গ্রামময় ছড়ানো। মারুষজ্ঞন গিসগিস করত। দিনকাল খারাপ হয়ে পেটের ধান্দায় কে কোন্ দিকে ছিটকে পড়ল।
তার উপরে দাঙ্গা। অঞ্চলটা হিন্দুস্থানে না পাকিস্তানে পড়বে,
তাই নিয়ে টানাপোড়েন চলেছিল অনেক দিন। বড়মানুষের
অট্রালিকা যেমন ভেঙে পড়ে আছে, গরিবের পোড়ো ভিটেও
তেমনি বিস্তর। দয়ালহরি বলেন, এক গোলবাড়ির ভিতরেই দশপনেরোটা মরে পড়ে ছিল। চাচা আপনা বাঁচা তখন, কে কার
খোঁজ নেয়! দিন কতক পরে গন্ধ ছাড়তে লাগল। আমার
বাড়ির একেবারে সামনাসামনি—আমার দায়টা বেশি। শেষটা

ভাক্তারবাধুকে ভেকে নিয়ে ছজনে মড়ার ব্যবস্থা করলাম। ব্যবস্থা আর কী। গাঙের উপরেই তো বাড়ি, টেনেটুনে কোন গতিকে গাঙের জলে ভাসিয়ে দেওয়া। যেন কালকের কথা। কী দিন সব গেছে, গ্রাম সেই একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল। শ্মশানক্ষেত্র। আবার একটু জমে উঠছে এখন। উদ্বাস্তরা আছে, ভাল ভাল মামুষও আসছেন বাইরে থেকে। যেমন এই হুজুর এসেছেন।

হুজুর কিন্তু পালাই-পালাই ডাক ছেড়েছেন ক'টা দিনের মধ্যে।
শহর থেকে এসেছি, ভালয় ভালয় শহরে গিয়ে উঠি রে বাবা।
টুমুর আঁকাবাঁকা অক্ষরে চিঠি এসেছে; তৎসহ বউদির এক টাটকা
থবর—চাঁপাতলায় একটা ভাল কনে দেখে এসেছেন, হাতিবাগান
তার পায়ের নথের কাছে দাঁড়াতে পারে না, সাক্ষাৎ পরীর অঙ্গ থেকে ডানা ত্থানা কেটে দিলে যে বস্তু দাঁড়ায়। পাঁচ-দশটা দিন
ছুটি মেলে না তোমার ঐ হতভাগা চাকরি থেকে ?

আমিও ভাবছি প্রায় সেইরকম। ছুটি-ছাটায় কী হবে, চাকরির পায়ে যোলআনা দণ্ডবং করে উঠি গিয়ে পুনশ্চ আমাদের রোয়াকে। চাকরি অক্ত কোথাও যত দিন না জোটে, ইয়ার-বন্ধু সহ যথারীতি রাজা-উজির নিধন-কর্মে লেগে যাই।

মতলবঁটা বউদিকে নয়, সরাসরি দাদার কাছে জানালাম। যার
মত না পেলে কিছু হবে না। ইনিয়ে-বিনিয়ে হরেক অসুবিধার
কথা লিখলাম। কিছু কিছু বাড়িয়েও লিখলাম। দাদার ঘারতর
আপত্তি। কারখানার কেরানি হয়ে হালফিলের ছনিয়া বুঝে
নিয়েছেন। গাঁয়ে পড়ে থাকলে এ বুদ্ধি খুলত না। লিখলেন,
কপালগুণে সোনার চাকরি জুটে গেছে। কদাপি কোনরকমে
কাজের অবহেলা না হয়। অসুবিধা হলে চেপে-চুপে থাকবে।
ও-চাকরির নিয়ম—আজ এখানে কাল ওখানে—বারো ঘাটের জল
খাইয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। বরঞ্চ উপরওয়ালার কাছে তদ্বির
কর, তড়িঘড়ি যাতে ভাল জায়গায় বদলি করে দেয়। রেই
বাবদে বাজে-খরচা লাগলে পিছপাও হয়ো না।

ভাল অর্থে দাদা ভাবছেন হ্-চার পয়সা উপরি আছে যেখানে। আর আমি ভাবি, আড্ডা দেবার জুত—গোনাগুনতি এই চার জন সঙ্গী এবং কালেভদ্রে কোন কোন সন্ধ্যায় নিরামিষ তাসখেলা মাত্র নয়। খেলার নামে হল্লোড়, গানের নামে চিৎকার, তর্কের নামে ঘুষোঘুষি। কিন্তু পাহাড় নড়লেও দাদার কথা নড়বে না। তাঁর হুকুমমত রয়েছি বিরাটগড়ে পড়ে এবং উপরওয়ালার কাছে লেখালেথি করছি, বাজে-খরচা করতেও রাজি, কিন্তু কী পদ্ধতিতে কোন্লোকের মারফতে এগুব, সঠিক জানা না থাকায় ভরসা করতে পারি নে।

হরিশ আছে। তুখোড় ছোকরা। গুণপনায় দিনকে দিন
মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি। আপিসের চাপরাসির কাজটাও তাকে দিয়েছি
ইতিমধ্যে। কাপড়-জামা সাবান-কেচে রান্না সেরে জুতোয় বুরুশ ঘষে
বাসন মেজে তারপর ঝাঁ করে উর্দি-চাপরাস পরে নিয়ে গোঁফ চুমরে
এসে দাঁড়ায়, তখন আলাদা এক মূর্তি। বেলা দশটায় চাপরাসি সহ
হাকিম সাহেব এজলাসে গিয়ে ওঠেন। এই পাড়াগাঁয়ে আরশুলাকে
কেউ পাখি বলে না, কিন্তু সাব-রেজিস্ট্রারকে বলে হাকিম—
দয়ালহরি একা নন, সবস্থদ্ধ হুজুর-হুজুর করে। শুনতে খাসা
লাগে, মেঝেয় তখন জুতো ঠুকতে ইচ্ছে করে। চারটে অবধি
উচু মেজাজে কেটে যায় এমনি। রেজেক্ট্রি অফিসের হাকিম
সাহেব।

সরকারি ডাক্তার মিশুক লোক। বয়সে প্রবীণ—আছেন অনেক কাল এখানে, সেকেলে চ্যারিটেবল ডিস্পেন্সারির আমল থেকে। এ-পথে এলেই রাস্তা থেকে চেঁচিয়ে সাড়া নেন। বাসায় থাকলে সাইকেল থেকে নেমে এসে ওঠেন।

তামাক সাজ্রে হরিশ। তামাকের পাটনেই বুঝি—সিগারেট। এই এক হয়েছে আপনাদের। বলবেন, হাঙ্গামা কম। আরে ভায়া, জমিয়ে বসে মউজ না হল তা নেশা কিসের শুনি? ভাত- ভাল নয় থৈ খেতেই হবে। হালামা এড়াতে চান তো ও-পাট ছেড়ে দিলেই হয়।

ভাল পসার ডাক্তারবাব্র। সকালের দিকে সরকারি ডিউটি, বাকি সময় সাইকেলের উপরেই আছেন। বয়স হয়ে গিয়ে সন্ধ্যার পরে বড়-একটা বেরোন না। দূর-দূরস্তর হল তো দিনমানেও যেতে চান না। নিতান্তই যেতে হল তো ঘোড়ার ব্যবস্থা আছে।

ক্ষমাল বের করে কপালের ঘাম মুছে সিগারেট টানতে টানতে ডাজারবাবু বলেন, খাটনিই সার ভায়া। টাকার অঙ্কে কিছু নয়। মামুষে ছাড়ে না, তাই বেরুতে হয়। রোদ নেই, বৃষ্টি নেই, ঝড় নেই, জল নেই। ছ্যা-ছ্যা, এ কী একটা জীবন! ছেলেটা লেখাপড়া যদি শেখে, আর যা-ই হোক, তাকে ডাক্তারি পড়তে দেব না। গিন্নি বলেন, ডাক্তার জামাইও আনা হবে না মেয়ের বিয়ে দিয়ে। সকালে একদিন সেন্টারে গিয়ে সেখানকার ভিড়টা দেখে আসবেন। আমি বুড়ো মামুষ, কম্পাউণ্ডার আরও বুড়ো হয়ে পড়েছে। সে বলে, অষুধের জল বয়ে বয়ে পারি নে, রোজ দেড়-ছু কলসি লাগে।

আমি বলি, ওই জলই তো। জল ছাড়া অম্ম কিছু দেন নাকি আপনারা ? বিশেষ এই মফস্বল জায়গায় ?

ভাক্তারবাবৃও হেসে তেমনি জবাব দেন, দিই বইকি। অষুধে রঙ ধরাই তবে কেমন করে—বেগুনি, গোলাপি, লাল! মুখেও দিয়ে দেখবেন কী বিষম উৎকট। সে যা-ই হোক, খাটতে রাজি আছি ভায়া। পেটে খেলে পিঠে সয়। খাট্নির সঙ্গে পকেটও ভরত যদি, তবে আর কোন ছঃখ ছিল না।

বদলি হয়েছিলেন ডাক্তারবাব্। যোগাড়-যন্তর করে আবার চলে এলেন। নগদও নাকি ছাড়তে হয়েছিল এই ব্যাপারে। দয়ালহরির কাছে এসব শোনা। উনি নিজেও বলেন। বউ-ছেলেপুলে দেশে রেথে একলা একটি প্রাণী আছেন পড়ে। অভএব মুখেরই হা-ছতাশ—ভিতরে মঞ্জা আছে।

ডাক্তারবাব্ বলেন, লোকে বলে টাকার লোভে আছি। তা নয়, মায়ায় পড়ে গেছি। এ তল্লাটে বিশ মাইল অবধি আমার নাম করে যান, বাচচা ছেলেটি অবধি চিনবে। সেই কোন্কালে ক্যাম্বেল ইস্কুলের একখানা সার্টিফিকেট যোগাড় করেছিলাম, নতুন জায়গায় গিয়ে কে আমায় আমল দেবে ? কাজ দেখিয়ে পসার জমাব, সে অনেক কথার কথা। থুখুড়ে হয়ে পড়ব তদ্দিনে।

চতুর্দিক একবার তাকিয়ে নিয়ে নিশ্বাস ফেললেন সহসাঃ কী বলব, এই বিরাটগড় জায়গাও একেবারে নতুন ঠেকে আমার কাছে। কী জাঁকজমক দেখেছি! পুরানো কথা ছেড়ে হালফিলের ওই গোলবাড়ি ধরুন। শ্রীনগরে বড় ব্যবসা ছিল ওঁদের। কাশ্মীরে আন্তে আন্তে গোলমাল জমে আসছে। বুঝতে পারলেন, শান্তিতে ব্যবসা করা বেশি দিন আর ঘটবে না। ব্যবসা-পত্র গুটিয়ে ফেলে তখন পৈতৃক বাড়িতে এসে উঠলেন। কী ধুমধাড়াকা চলল দিনকতক! চেহারা কী মামুষগুলোর! কিবা পুরুষ, কিবা মেয়ে। এই লম্বা গড়ন, ছধে-আলতায় মেশানো রঙ, জ্র-চোথ টানা-টানা। রোজ সন্ধ্যায় আমায় যেতে হবে একটিবার। অসুখ-বিসুখ না থাকলেও যাই। অসুখ নয় বা কী করে বলি! গিন্নির বারো মাস বাতের ব্যারাম। তা ছাড়া কারও মাথা টিপ-টিপ করছে, কারও ঘুম হয় নি ভাল, কারও বা বার ছয়েক ঢেকুর উঠেছে। শরীর ভাল আছে শুনলে বড়লোকের মন-মেঞ্চাঞ্চ বিগড়ে যায়—ভাবে, ডাক্তার যত্ন করে দেখছে না। আমার কী-–যাকে যা বললে খুশি হবে, তাই বলি। বাওয়াটা এক বেলা ওখানে— রাতে কোনদিন বাসায় খেতে হয় না। মাস-মাইনে ছ'শ টাকা। পয়লা তারিখে ছখানা এক-শ টাকার নোট খামে করে এনে দিয়ে যায়। মেন্ধাজি বড়লোক। চোখের উপরে সমস্ত শেষ হয়ে গেল। আর এখন গাঁয়ে এসে জুটেছে দেখুন না—লোক নয় তো পোক, পোকার মতন কিলবিল করে। ঘরবাড়ি টাকাপয়সা ফেলে উদ্বাস্ত হয়ে রাজ্যের রোগ-পীডেগুলোই কেবল সঙ্গে নিয়ে এসেছে।

কথার মধ্যে হঠাৎ ডাক্তারবাবু তড়াক করে উঠে পড়লেন।
বসবার জো আছে ভায়া। জেলেপাড়ায় খাবি খাচ্ছে একটা।
ভূলে গিয়েছিলাম। হয়তো বা টে সে গেছে এতক্ষণে। মড়িবাঁধার উয়াগ করছে। খালি পকেটে অঞ্চলময় এখন ডন ক্ষে
বেড়ানো।

मार्टेरकरलत्र दिल वाक्षिर्य माँ-माँ करत छाक्तात्रवाव छूटेरलन ।

সন্ধ্যাবেলা থানায় ডাক পড়ে প্রায়ই। ছারিকেন ও লাঠিবন্দুক নিয়ে কনস্টেবল চলে আসে। ছোট দারোগার বিষম তাসের
নেশা —কাজের দায়ে বাইরে গেলে অবশ্য হয়ে ওঠে না—থানায়
উপস্থিত থাকলে তাসে তাঁরা বদবেনই। ডাক্তারবাবু যান—
ডাক্তারবাবু ছোট দারোগা বড় দারোগা তিনজন তো আছেনই,
এবং আমি অথবা দয়ালহরি। দয়ালহরির অস্তু দশটা কাজে
যেমন, খেলার ব্যাপারেও তাই। ছকুমের মাত্র অপেক্ষা। আমায়
পেলে তাঁকে আর বসতে হয় না। হাকিম হাজির থাকতে
ভেণ্ডারকে কে ডাকে ? তাসখেলার ব্যাপারেও পাড়ার মধ্যে আমার
নাম ছিল—এখানে আনাড়িদের মধ্যে তো শাহান-শা সম্রাট।

চিরকেলে আড্ডাবাজ মানুষ আমি; কিন্তু আন্তে আন্তে কেমন বিভূষণ ধরে আসছে। এটা-ওটা অজুহাত দেখিয়ে কনস্টেবলদের ফিরিয়ে দিই অনেক দিন। খেলার ঝোঁক ছোট দারোগার যতই থাক্, আদপে তিনি খেলতে জানেন না। এবং অঞ্চলটার অধি-পতিস্বরূপ নিজেদের বিবেচনা করে খেলার ভিতর ক্ষণে ক্ষণে মেজাজ দেখান। আমার বরদাস্ত হয় না। একদিন তার চরম দেখতে পেলাম। পাশের এক গাঁয়ে বৈশাখ মাস ধরে মেলা বসে, গ্রাম্য ছুতোরের গড়া অনেক রকম কাঠের জিনিস আমদানি হয় সেখানে। হরিশকে নিয়ে একদিন সেখানে গিয়ে একগাদা কাঠের খেলনা কিনলাম টুমুবাবুর জন্ম। পুজোয় বাড়ি যাব, খেলনা প্পয়ে সে আহলাদে নৃত্য করবে।

ফিরে আসছি, রাত হয়ে গেছে খানিকটা, থানার কাছে এসে কানে এল ছোটবাবু বিষম ক্রোধে কার উপর গর্জাচ্ছেন। হরিশকে বাসায় যেতে বলে আমি ঢুকে পড়লাম। ও হরি, ডাস খেলার ব্যাপার! চটেন ছোটবাবু, কিন্তু এত উত্তেজনা দেখি নি কোনদিন। হোড় মশায় তাঁর পার্টনার। খুন, না চুরি-ডাকাতি করেছেন—ঠিক তেমনিভাবে ভীত দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন, চোখ ছলছল করছে তাঁর। আমতা-আমতা করে কী একটু বলতে গেলেন, ছোটবাবু ভড়াক করে লাফিয়ে পড়ে বুড়ো মামুষটার টুটি চেপে ধরলেন। বাঘে যেমন হরিণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমি হতভম্ব, এরকম ব্যাপার ধারণায় আদে না। শীর্ণ দয়ালহরি থরথর কাঁপছেন। এমন আর হবে না হুজুর, এই ধরনের বলতে যাচ্ছেন কিছু। কিন্তু ছোটবাবুর তাড়ায় বক্তব্য আটকে যায়। আমি গিয়ে পড়েছিলাম ভাগ্যিস, নয়তো শুধু গলা চেপে ধরায় বোধহয় শেষ হত না, কিলটা ঘূষিটা হত। আমায় দেখে দয়াল-হরিকে ছেড়ে দিয়ে খানিকটা নরম হয়ে ছোটবাবু নিজ স্থানে বসলেনঃ চি'ড়ে-হরতন ক'টা রঙই কেবল চিনে রেখেছেন হোড় মশায় ? যাক গে, বেঁচে গেলেন। খেলুড়ে মানুষ এসে গেছেন। কাজকর্ম থাকে তো বেরিয়ে পড়ুন—চলে যান।

এই কাণ্ডের পরেও খেলায় বসতে বলে! মানুষকে কী ভাবে ওরা ? ডাক্তারবাবু বলেন, দাঁড়িয়ে কী ভাবেন ? বস্থন।

কেন গ

বড় দারোগা বলেন, হোড়ের হাত নিয়ে বসে ধান। বড় জমেছে। স্লামে স্লামে আমাদের ছয়লাপ। হেরে গিয়ে ছোটবাব্ অভ ক্ষেপেছেন।

আমি বললাম, দেখছি তাই। কিন্তু আরও হেরে গিয়ে আমার উপরেও যদি হামলা দেন। তখন তো ব্যাপার একতরফা হবে না।

বড় দারোগা হাঁ-হাঁ করে ওঠেন: হোড় আর আপনি! ছি-ছি, এমন কথা বললেন কী করে ? মাপ করবেন, খেলবার প্রবৃত্তি হচ্ছে না আমার—

বলে গটমট করে নাটকীয় ভাবে বেরিয়ে এলাম। পরদিন অফিসে ঢ্কতে দেখলাম, হোড় মশায় মক্কেলপরিবৃত হয়ে খসখস করে দলিল লিখে যাচ্ছেন। হাকিম এসে যাওয়ায় চারিদিকে তটস্থ ভাব—তাঁর নিচু ঘাড় উচু হয়ে উঠল না। আমার জুতোর আওয়াজ একেবারেই কানে যায় নি, এটা মনে হয় না। লজ্জা—কী লাঞ্ছনাই হল তুচ্ছ তাসখেলা নিয়ে! লজ্জা আমারও। অফ দিন দাঁড়াই, কাজকর্মের ভিড় কেমন হবে আন্দাজ নিই, ছ্-চারটে কথাও বলি এর-ওর সঙ্গে। আজকে তাড়াতাড়ি নিজের ঘেরা জায়গার মধ্যে ঢুকে মোটাসোটা এক আইনের বই খুলে বসলাম।

ক'দিন কাটল। আর যাই নে থানায়। কনস্টেবল যথারীতি ডাকতে আসে। এসে ফিরে যায়। একদিন—পরে শুনলাম দয়ালহরিকে পাওয়া যায় নি, কোন মক্কেলের বাড়ি নিমন্ত্রণে থেতে গিয়েছিলেন—আমি যাব না বললেও কনস্টেবল নড়ে না। নিয়েই যাবে। আমারও তখন মেজাজ বিগড়ে যায়: খুনি আসামী নাকি, ওয়ারেন্ট নিয়ে এসেছ ? বেরিয়ে যাও বলছি উঠোন থেকে।

কনস্টেবল ফিরে গিয়ে কী বলেছে জানি নে, পরদিন ডাক্তারবাব্ এসে উপস্থিত।

হল কী ভায়া, খেলাটেলা বন্ধ করে দিলেন ? আর যাব না ডাক্তারবাব্।

क्न, घरत वरम की कत्ररवन ?

সেদিন ওই কাণ্ড হয়ে গেল, আপনার চোখের উপরেই তো হল, তারপরে কী করে যাওয়া চলে বলুন ?

ডাক্তারবাবু অকৃত্রিম বিস্ময়ে বলেন, কী হল সেদিন ? ছোট দারোগা ভদ্রলোককে অমনভাবে অপমান কবলেন। কী আশ্চর্য, কিছুই আপনার মনে পড়ছে না ? ডাক্তার বললেন, রস্থন রস্থন। দয়ালহরির গলা চেপে ধরেছিল, তাই বোধহয় বলছেন ? কিন্তু অপমান হবে কেন ?

অপমান কিসে হয় তা হলে ?

আমার আপনার অপমান হতে পারে। অতথানি লাগেও না। কিন্তু টোর্নি মানুষ, মোসাহেবি করে বেড়ায়—ওদের চামড়া মোটা, গায়ে লাগে না। আপনি তো রেগেমেগে চলে এলেন। তথন আবার সেই আসরেই হোড় মশায় বসে গেল।

টোর্নি কথাটার সঙ্গে পরিচয় এখানে এসে। মকেলের হয়ে তদ্বির-তদারক করে, কাজ হাসিলের জন্ম ক্যায়-অন্থায়ের বাছবিচার নেই। এই হল টোর্নির ব্যবসা। যাদের হাতে কাজ আছে, খাতির রেখে চলতে হয় সেইসব লোকের সঙ্গে। মাথার লোকের সঙ্গেখাতির আছে বুঝলে তবেই মকেল জমে।

ভাক্তারবাবু বলছেন, সেই দিন খেলেছে, রোজই খেলে। আপনি যান না, কিন্তু খেলা একটা দিনও বন্ধ নেই। কম বয়স আপনার, তাই মাথা গরম করেন। অকারণে চটিয়ে দিলেন ছোটবাবুকে। বাইরের ক'টি প্রাণী আমরা এখানে। দায়ে-বেদায়ে পরস্পারকে কাজে লাগে। নিজেদের মধ্যে মন-ভাঙাভাঙি হওয়া ঠিক নয়।

ডাক্তারবাব্র কথা পুরোপুরি বিশ্বাস হল না। অফিস-ফেরতা সেদিন দয়ালহরিকে ডেকে এলামঃ যাবেন আমার ওখানে একবার।

যে আজ্ঞে।—বলে মাথা কাত করলেন। এবং যথাকালে এসে উপস্থিত। সোজা রেজেফ্রি অফিস থেকে চলে আসেন নি। শুধু হাতেও নয়—শুধু হাতে আসেন কালে-ভত্তে কদাচিং—হাতে একটা লাউ। লাউ নামিয়ে রেখে—এ তো লম্বা মামুষ, ঘাড় বাঁকিয়ে প্রায় গোলাকার হয়ে নমস্কার সেরে বললেন, গাছের লাউ হজুর।

এসব কেন আনেন ? হরিশ মুস্থুরিডালই পারে না, ভার লাউ রাঁধবে! তারপর সোক্ষাস্থ স্থিনঃ শুনলাম তাস খেলতে যান আপনি থানায় ং

ছ-পাটি দস্ত বিকশিত করে দয়ালহরি বলেন, আজ্ঞে হাঁা— সেদিনের ওই কাণ্ডের পরেও ?

দোষ আমারই ছিল। ছোটবাবু চোথ টিপছেন টেকা মারবার জ্ঞা, আমি নজর করে দেখি নি। চোখের দৃষ্টি ভাল নেই, সব সময় সব জিনিস নজরে আসে না।

তাই টু'টি ধরবেন একজন ভদ্রলোকের গু

এই কথায় ভদ্রলোক গদগদ হয়ে উঠলেনঃ দেখুন তাই।
আপনি মহৎ বলে ব্ঝেছেন ব্যাপারটা। ভদ্রলোক তো কতই
থাকে, বিশেষ মানী লোক আমরা এদিগরের। উপাধি আমাদের
হোড়-রায়, লম্বা হয়ে যায় বলে রায়টা আর লিখি নে। ছোটবাব্র
গায়ে যেন অস্থরের বল, দম আটকে অক্কা পেতাম আর-একট্
হলে। রাতে ঘাড় ফেরাতে পারি নে। বড় বউয়ের হাঁপোনির টান,
সে উঠতে পারল না তো নিজের হাতে সারা রাত তারপিন মালিশ
করি। ছ-তিন দিন মালিশের পর ব্যথাটা গেল। সেই থেকে খুব
নজর রেখে খেলি হুজুর। আর কখনও অমনধারা হবে না।

তারপর সকাতরে বলেন, হুজুর যাচ্ছেন না কেন ? হুজুর গেলে তো আমার খেলা মাপ হয়ে যায়।

এই মান্তবের জন্ম চটে রয়েছি আমি, এই নিয়ে ঘোঁট পাকাতে যাচ্ছিলাম ? পরের দিন তেল মেথে স্নানে যাচ্ছি তখন আর এক মজা। রাধানাথ হঠাৎ আমার বাসায়। রাধানাথও রেজেষ্ট্রি অফিসের দলিল-লেখক, বয়স কম, অল্প দিন এই কাজে এসেছে, মকেল জোটাতে পারে নি এখনও সে রকম। রাধানাথও লাউ এনেছে—একটা নয়, তু হাতে তুটো।

কী চাই ? হুজুর লাউ ভালবাসেন। কে বলল ? আজ্ঞে—থতমত খেয়ে সে চুপ করে যায়।

চটে গিয়ে বলি, কোথায় পেলেন এ সব আজব কথা ? লাউ আমি খাই নে, হরিশও রাঁধতে জানে না।

লোকটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। আমি পুকুরঘাটে নেমে যাই। স্নান সেরে এসে দেখি, রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠে হরিশের সঙ্গেদিব্যি জমিয়ে নিয়েছে। আমায় দেখে সুড়স্বুড় করে সরে পড়ল।

হরিশকে বললাম, কালকের লাউ পড়ে আছে, আবার লাউ রাখতে গেলি কেন ?

এক গাঁয়ের মামুষ। ফেরত দিলে আমারই উপর রাগ করবে। বলবে, সরকারি কাজ পেয়ে বেটার দেমাক হয়েছে। তার চেয়ে কুচি কুচি করে কেটে গরুর মুখে ধরব। ভগবতী খেয়ে নেটুবন, পুণ্যি হবে।

হঠাৎ এত লাউ আসতে লাগল কেন বল্ দিকি ?

ছুটি প্রাণী এক বাসায় বসবাস করি—চাপরাসি হলেও হরিশ অন্তরঙ্গ হয়ে পড়েছে। ফিক ফিক করে সে হাসতে লাগল। বলে, এ আর কী দেখছেন ? রটনা হয়ে গেছে, লাউ এখন ঝাঁকা ঝাঁকা আসবে। কাল হোড় মশায় এলেন, রাধানাথ তখন রাস্তার উপর থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে নিয়েছে। আরও সব নিশ্চয় এদিকে ওদিকে ছিল। না দেখলেই বা কী ? হোড় মশায়ই তো জাঁক করে সকলকে বলে বেড়ান। থানার দারোগারা চোখে হারান ওঁকে, রেজেপ্রি অফিসের হাকিম হামেশাই বাসায় ডেকে পাঠান। দেখেও তাই সকলে। তারাও অমনি হোড় মশায়ের মতন খাতির জ্মাতে চায়।

এখন মনে পড়ছে। কাল যখন দয়ালহরিকে বাসায় আসতে বললাম, 'যে আজ্ঞে' বলে চতুর্দিকে উনি দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন। ভাই বটে! হরিশের কাছে শুনে মানেটা এতক্ষণে পরিষার হল।

কনদ্টেবল ডাকতে আসে না। আর কেন, নিজেই চলে গেলাম থানায়। রচনাশক্তি আছে আমার বেশ—এতদিন না আসার একটা লাগসই কৈফিয়ত খাড়া করলাম। ওঁদেরও লোকাভাব। ছোটবাবুর মনে রাগ থাকলেও ছ-চারটে মিষ্টি কথায় সমস্ত মিটে গেল। খেলাটা ভাল জমল সেদিন। খেলা ভেঙে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে বেরিয়েছি।

অভাবে মানুষ কী হয়ে যায়, এই দয়ালহরির বেলা দেখুন। এত মোসাহেবিও পারে মানুষে! বিশেষ অমনি এক ঘটনা হয়ে যাবার পর!

ভাক্তারবাব্ নির্বিকারভাবে বললেন, যার যে ব্যবসা। মেথর যদি শুচিবেয়ে হয়ে যায় যে ময়লা ঘাঁটবে না, কিংবা আমি ডাক্তার যদি বলি যে মড়া ছুঁতে পারব না, তবে তো ভাত জুটবে না পেটে। আপনার হাকিমি চাকরি—হাঁ, মান টেনে বেড়াতে পারেন স্বচ্ছন্দে। হোড় মশায়দের গলাধাকা দিন, তব্ দেখবেন ছিনেজোঁকের মতন গা লেপটে বেড়াচ্ছে—মকেলদের দেখিয়ে দেখিয়ে। কী, না খাতিরটা দেখে নাও হুজুরের কাছে। হুজুরকে দিচ্ছি বলে আজেবাজে কত পয়সা ফাঁকি দিয়ে নেয় সে যদি খবর রাখেন।

কী সাংঘাতিক! তবে তো সামাল হতে হয় এদের কাছ থেকে।

সামলাবেন ক'জনকৈ ভায়া ? কাজেকর্মে লাগেও তো মান্থ-জন। যার সঙ্গে মেলামেশা করবেন, সে-ই স্থযোগ নেবে। ও ঠেকাবার জো নেই। আপনি নতুন মানুষ বলেই বলছি, চোখ নিচু করে তাকাবেন না ওসব দিকে। আপনি করে খাচ্ছেন, যার যেমন পথ—তাদেরও নিজের কায়দায় করে থেতে দিন।

যাচ্ছি আবার তাসের আড়োয়। আর কিছু দৃক্পাত করি নে।
তবে নিয়মিতভাবে নয়। একদিন যাই তো ছ-দিন যাই নে।
যোগাযোগটা আছে এই মাত্র। না যাওয়ার ভিন্ন কারণও ঘটেছে।
গোপনে বলি, খবরদার চাউর করে দেবেন না। গানের গলা
আছে, সে তো জানেন। পাড়ার সরস্বতী-পুজোয় বছর বছর গান

লিখবারও দায় ছিল আমার। সেই রোগটা অধিক প্রকট হয়েছে এখানে। পাঁচ-সাত লাইনে গান বাঁধা হয়ে যেত, সেই বস্তু এখন পাঁচ-সাত পাতা জোড়া পতে এসে দাঁড়াচ্ছে। বয়সটা খারাপ, কাজকর্ম সামাত্যই এবং চতুর্দিকে গাঙ-খাল ও সবুজ গাছপালা। পতের আয়তন দিনকে দিন বেড়ে চলেছে। আড্ডায় না গিয়ে নিরিবিলি খাতাপত্র নিয়ে বসি। তিন-চারটে খাতা ভরাট হয়ে গেল দেখতে দেখতে।

মাস কয়েক কাটল। বিরাটগড় বেশ গা-সওয়া হয়েছে।
বদলির জক্ম তেমন ছটফটানি নেই। দিনমানে মন্দ লাগে না।
হাকিমরূপে খানিকটা সময় সমারোহে অফিসে কাটে। কোন বড়
জায়গা হলে—নতুন মায়ুষ আমি—কারও না কারও অধীনে কাজ
করতে হত। এখানে একেশ্বর। পত্য জমে উঠল তো গেলাম
অফিসে একটা-ফুটোয়। দলিল জমা দিয়ে লোকগুলো তীর্থকাকের
মত বসে আছে। দেরি হোক যা-ই হোক, মোটের উপর এসে
গেছি, তাতেই এরা কৃতার্থ। এ নিয়ে সদরে কেউ লেখালেখি
করতে যাবে না, সে প্রশ্ন মনেও আসে না কারও।

অফিসের পরে নদীর ধারে ঘোরাঘুরি করি খানিকটা—এই অভ্যাস করে নিয়েছি। পরিত্যক্ত কোন ভাঙা বাড়ির সামনে দাড়িয়ে পড়লাম হয়তো কোনদিন। শিয়াল ঘুরছে কী যেন শুকে শেক, মানুষ দেখে বাড়ির ভিতর ঘন জঙ্গলের দিকে পালাল। কত উৎসব-সমারোহ হত, কত মানুষের হৈ-হৈ—আজকে দেখুন সেই জায়গার দশা। মনটা উদাস হয়ে যায়। ঘুরতে ঘুরতে তার পরে হয়তো গেলাম থানায়, আড্ডা দিয়ে খানিকটা সময় কাটিয়ে এলাম। অথবা বাসায় এসে হারিকেন জেলে বসে পড়লাম। হরিশকে চা আনতে বলি কিংবা কাছে ডেকে এনে এ-গল্প সে-গল্প করি তার সঙ্গে।

এ পর্যন্ত এক রকম কাটে। কিন্তু মুশকিল আরও পরে, রাত্রি

গভীর হয়ে উঠলে। যেন ভিন্ন জগং। কলকাতা শহরে দিনে রাতে তফাত বড় নেই। আস্থা করা যায়, হ্যা, একই জায়গা বটে, রাস্তা ঘরবাড়ি মামুষ-জন এক। কিন্তু বিরাটগড় দিনমানের চেহারা বদলে ফেলে ভিন্ন রকম হয়ে গেছে রাত্রে। দিনের লোক याद्भा, घरत घरत जाता मन थिल और हिरहरह। नजून এक नल বেরিয়েছে। এসেছে ভাঙা অট্টালিকার অন্ধিসন্ধি থেকে, গাছের ঘনপত্রের ভিতর থেকে, নানান অলক্ষ্য অগোচর জায়গা থেকে। কোনখানে সারাদিন অন্ধকারের সঙ্গে লেপটে থাকে, সময় বুঝে বেরিয়ে পড়ে সবস্থদ্ধ। তোলপাড় লাগিয়ে দেয়। তক্ষক ডাকে ঘরের আড়ায়। ফেউ ডাকে জঙ্গলে—তার মানে বড়মিঞা কিংবা ওই-জাতীয় বড়দের কেউ দর্শন দিয়েছেন। বাতুড়ের ঝাঁক কিচিরমিচির করে দেবদারুর পাকা ফল খায়, গাছের উপর ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আম-কাঁঠালের বাগিচা বাসাবাড়ির প্রায় চতুর্দিকে। পুরানো বাগান, অতিকায় গাছপালা। মাথায় মাথায় আঁটা—যেন জ্বোট বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে চাঁদ-স্বয্যি এলাকার মধ্যে উকি দিতে দেবে না। পাঁজি দেখে বলতে হবে, তিথিটা অমাবস্থা না পূর্ণিমা —চোখে দেখে ধরবার জোনেই। গা সিরসির করে—এই বুঝি সাপ এসে ঢুকল বেড়ার ছিদ্রপথে, বাঘ বুঝি হামলা দিয়ে পড়ে বেড়ার উপর! কবি নিশিরাত্রে দার্শনিক হয়ে যান-কাজ ও প্রতিষ্ঠার গর্বে মানুষে মানুষে তফাত হয়ে থাকা একান্ত অনুচিত, এই মহাতত্ত্ব মনে পড়ে যায়। দাওয়ার এক দিকে হরিশ ছাঁাচাবাঁশের বেড়া দিয়ে নিয়েছে, সেই জায়গা থেকে তাকে ঘরের ভিতরে ডেকে निरे। राकिम ७ हाभनाभित्र भागाभाभि गया। मर्गधर्म (म्रथ না এই যা--দেখতে পেলে আমার এই ওদার্যে ধন্ত ধন্ত করত।

শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি এক রাত্রে ঘুম ভেঙে উঠে হ্রিশ ডাকছে, উঠে পড়ুন হুজুর, উঠুন। বেড়ার ওদিকে জলের ভাড় শোনা যায়। ধড়মড়িয়ে উঠে দরজা খুলে দাওয়ায় বেরিয়ে এলাম। সর্বনাশ, এত জল। উঠানে স্রোত বয়ে চলেছে। বৃষ্টি চলেছে আজ ছ'দিন ধরে। কিন্তু বিকাল থেকে বৃষ্টি একেবারে বন্ধ। তখন তো এত জল দেখা যায় নি।

এদিক-ওদিক তাকাই। জলের সমুদ্র। মেঘভাঙা ঘোলাটে জ্যোৎস্নায় অফিস-বাড়ি দ্বীপের মত দেখায়। উচু পোতার উপর বাড়ি, জিওলের ডাল পুঁতে কাঁটাতারে ঘেরা চারিদিক। বেড়ার নীচে জলের ধাকা দিচ্ছে, এখানে এই দাওয়া থেকেই নজরে আসছে। দাওয়ায় বসে বসে রাতটুকু কাটিয়ে দিলাম। ভারি এক আফালি করল। হরিশ চুকচুক করেঃ ইস, একেবারে ছাঁচভলায় গো! মস্ত বড় কাতলা। পুকুর-টুকুর সব ভেসে গিয়ে মাছ বেরিয়ে পড়ল। খেপলা-জাল পেলে একুনি ওটাকে কায়দা করতাম।

বান ভেকেছে। সকালের আলো ফুটলে লটবহর নিয়ে একহাঁটু জল ভেঙে রেজেঞ্জি অফিসের দালানে উঠলাম। এসেছিলাম
ভাগ্যিস। বানের ভোড়ে সন্ধ্যাবেলা কাঁচা বাসাবাড়ি ভেঙে পড়ল।
ভাঙা চাল, খুঁটি বেড়া এদিক-সেদিক ভেসে চলেছে। ওইখানে
থেকে গেলে আমাদেরও বোধহয় অমনি ভাসতে হত।

যদি বলি, মজাও পাচ্ছি আমি—অবিশ্বাস করবেন না। বিচিত্র অভিজ্ঞতা। কলকাতায় লিখি-লিখি করেও এ ব্যাপারের কিছু জানালাম না। কী হবে—দাদা-বউদি ব্যস্ত হবেন মিছিমিছি। বক্সা এ তল্লাটে নতুন নয়, বক্সার ভয়ে কে কবে ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে? যাই বলুন, শহরের কোন এক বড় অফিসের কেরানি হওয়ার চেয়ে অনেক ভাল এখানে। মুক্তি আছে। দাদাকে লিখে দিলাম, রৃষ্টি-বাদলা বড় হচ্ছে, পথঘাট ভেসে গেছে। এবং দাদারও জবাব আসবে জানি: সাবধানে থেকো, কুইনাইন খেয়ো রোজ ছ্বজ্জবাব আসবে জানি: সাবধানে থেকো, কুইনাইন খেয়ো রোজ ছ্বজ্জবাব অসবে একটা সন্ধ্যায় একটা, জল না ফুটিয়ে খেয়ো না, ইত্যাদি।

দিন চারেক পরে জ্বল সরে গিয়ে ফের ডাঙা দেখা গেল। তখন ঘরের সমস্তা। সরকারি অফিসের মধ্যে চিরদিন বসবাস চলে না। জায়গাই বা কোথা? ভেণ্ডারদের সেরেন্ডার পাশে একটু ঢাকা বারান্দা। দেয়ালটা বেড়ায় ঘিরে পোস্টাফিস বসিয়েছে। নতুন বাঁশ-খুঁটি দিয়ে আবার ওইরকম খোড়ো-ঘর তুলে দেবে, সেখানে পুনশ্চ গিয়ে উঠব, তাতে আমার ঘোর আপত্তি। বৃষ্টি-বাদলা চলল তো এখন—আখিনের ঝড়-বাতাসের বড় মরশুম সামনে। এবার হরিশ ডেকে তুলেছিল—এমন হতে পারে, হজনের কেউ আমরা টের পেলাম না, ঝপাস করে ছাউনিস্থদ্ধ চাল ভেঙে ঘাড়ের উপর পড়ল। চাকরিতে ইস্তফা দিতে হয় সে ভী আচ্ছা—পাকা জায়গা ছাড়া থাকছিনে। ডাক্তারবাবু ও দারোগাদয়ও চিন্তিত হয়েছেন—তাই তো কী করা যায়! একসঙ্গে বেশ থাকা যাচ্ছে, চাকরি ছেড়ে দিয়ে চাকরি জোটানও সোজা নয় আজকাল। কিন্তু চিন্তা ও আলোচনায় কোন্ সুরাহা হতে পারে—দালানকোঠার বাসাবাড়ি কে বানিয়ে দিছে সাব-রেজিপ্টার হাকিমের জন্তে গ

তারপরে বড় দারোগাবাবুরই খেয়াল হল কথাটা। হোড়
মশায়কে বললেন, গোলবাড়িতে দাও না হে ব্যবস্থা করে। মাখন
মিত্তির ক'টা ঘর মেরামত করে নিয়েছিল—সে যখন আসছে না,
মিত্তিরকে লিখে চাবি আনিয়ে ঘর খুলে দাও। আমার আর
ডাক্তারবাবুর নাম করে লেখ, আপত্তি করবে না।

হোড় মশায় প্রস্তাবে তেমন গা করেন না। মিনমিন করে বললেন, তা হলে তো ভালই হয়। চাবির জ্বেল আটকাচ্ছে না, আমার কাছেও চাবি ছিল একসেট, খুঁজ্বলে হয়তো পাওয়া যাবে। কিস্তু উনি কি থাকতে পারবেন ?

আমি বললাম, ঘরবাড়ি বাইরে থেকে তো ভালই মনে হ**ল**। অসুবিধে কী ?

হোড় মশায় বলেন, মিন্তির ওই মানুষ। এসেও ছিল থাকবে বলে। সে কিন্তু থাকতে পারে নি। এক দিনে বাপ-বাপ করে পালাল।

বড় দারোগা টেবিল চাপড়ে বললেন, কুছ পরোয়া নেই। মাখন

মিত্তির আর আপনি ! বন্ধুলোক আপনি, সরকারি লোকও বটেন । কনস্টেবল মোতায়েন করে দেব বাড়ির সামনে । সারা রাত্তির পাহারা দেবে । কোন রকম উৎপাত হবে না । কী আশ্চর্য, আকাশ-পাতাল ভেবে মরছি—গোলবাড়ির কথা কেন যে মনে পড়েনি—

হোড় মশায়ের দিধা তবু ঘোচে নাঃ তা বেশ তো চাবি-ছোড়ান পাওয়া যাবে। ছকুম হলেই তালা খুলে দেব। ঘরও খাসা। রাঙা মেঝে, রঙ-করা দেয়াল, মিত্তিরের শখ-করে-কেনা আসবাব-পত্তর—সরকারি পাকা-বাসা যদিন না বানিয়ে দিচ্ছে স্বচ্ছদে ভোগ-দথল করুন গে ওইসব। কথা হল, কনস্টেবলের ব্যাপার নয় —একটা কেন, এক গণ্ডা মোতায়েন করলেও কিছু করতে পারবে না। কনস্টেবল চোর-ভাকাত সামলাতে পারে, ওঁদের উপর কোন্ এক্তিয়ার আছে বলুন ?

গোলবাড়িও মাখন মিত্তিরের ব্যাপার আগে কিছু শুনেছি, আরও বিশদভাবে শোনা গেল। গ্রামের এক পাশে নদীর কাছাকাছি সেকেলে বাড়ি। চকমিলান—অর্থাৎ উঠান ঘিরে চারিদিকেই দালান-কোঠা। দোতলা। সদরে ছিল সিংদরজ্ঞা—গুল-পেরেক বসান প্রকাণ্ড কপাট, এমন শক্ত যে, কুড়াল মারলে ফিরে আসে। অত বড় বাড়ি, ঢোকবার সেই একমাত্র পথ। থিড়কির বাগানে যাবার আর-একটা ছোট্ট দরজা পিছন দিকে, উচু পাঁচিলে ঘেরা বাগানের চারিদিক, বাইরে থেকে বাগানে ঢোকা যায় না। দেয়াল পাকা ছ-হাত আড়াই হাত চওড়া—জানলা নয়, ছোট ছোট ঘুলঘুলি। ডাকাতে হানা দিয়ে এ-বাড়ির কিছু করতে পারবে না। ইয়োরোপে যেমন ক্যাস্ল বানাত সেকালে।

কতকটা ক্যাস্লের মতই সামনের ঘরটা গোলাকার। গোল গোল থাম। এত উচু এমন গোলঘর-ওয়ালা বাড়ি এ ভল্লাটে আর নেই। নৌকোয় যেতে যেতে এক বাঁক আগে থেকে লোকে গোল- বাজ়ি দেখায়। বিরাটগড় গাঁয়ের নিশানা। কোন্ চৌধুরি নবাব-সরকারে কান্ধ করতেন, তাঁর এই বসতবাড়ি। হাঁকডাকের অন্ত ছিল না, হাতে মাথা কাটতেন তাঁরা নাকি সে আমলে।

ন্বাবি আমল গিয়ে কোম্পানির আমল—তথন আর-এক যুগ।
তালুক-মূলুক একের পর এক লাটে উঠে চৌধুরিদের অবস্থা
একেবারে পড়ে গেল। গ্রাম ছেড়ে তাঁরা বেরিয়ে পড়লেন
অনেক দূরে কোথায়। শোনা যায় পেশোয়ার, তারপরে কাশ্মীর।
সেইখানে ব্যবসা ফেঁদে বসলেন।

মোটরগাড়ি ও মোটরের কলকজা আমদানি বাইরে থেকে। প্রায় একচেটিয়া কারবার—লক্ষ্মী মুখ তুলে চাইলেন আবার। ছ-হাতে রোজগার। কিন্তু বিরাটগড় গ্রামের লোকের কী—রূপকথার মত গল্প শোনে তারা। অবাস্তব এক ব্যাপার, সত্যি যে গ্রামের কেউ এমন আছেন, বিশ্বাস করে না। গোলবাড়ির সিংদরজায় মস্ত বড় তালা, বাড়ির উঠানে একহাঁটু জঙ্গল। চৈত্র মাসে চৌধুরিদের কোন কর্মচারী এসে তালা খুলতেন। ঘরদোরে কাঁট-পাট পড়ত। সাল-তামামি খাজনা মিটিয়ে দিয়ে আসতেন কাছারি গিয়ে। বছরের ভিতর সেই মাত্র পাঁচ-সাতটা দিন—তারপরে আবার তালা ঝুলত যেমন-কে-তেমন। জঙ্গল এঁটে থাকত।

কিন্তু এই সেবারে কাশ্মীরে মহারাজার সঙ্গে বড় গোলমালের সময়টা চৌধুরিরা সবস্থদ্ধ হুড়মুড় করে এসে পড়লেন। অনেক মান্থ্য, অগণ্য চাকর-বাকর। সকলের আগে এল মাখন মিত্তির। গাঁয়ের ভিতর প্রথম এই মাখন মিত্তিরের উদয়। গোলবাড়ির সঙ্গে মাখনের কোন্ সম্পর্ক সঠিক জানবার উপায় নেই। ধবধবে রঙ বলে বড়-চৌধুরিকে সবাই বলত সাহেব-কর্তা। মাখন নাকি তাঁর ভাগনি-জামাই—ভাগনি মরে যাবার পর বিয়ে-থাওয়া করে নি, মামাশ্রন্ডরদের কাজ-কারবার দেখে। আবার কেউ বলে, শুধু সাত্র ম্যানেজার, মাইনে-খাওয়া লোক, অভিশয় করিতক্র্যা বলে কর্তার

কাছে অমন খাতির। মোটের উপর দেখা গেল, সর্ব ব্যাপারে মাখনের অখণ্ড কর্তৃছ। জ্ঞীনগরের কারবারেও নাকি সে ছিল সর্বেস্বা—সাহেব-কর্তাকে যা বলত, চোখ বুজে তিনি তাই মেনে নিতেন। কর্তাদের পৈতৃক গাঁয়ে-ঘরে ফেরার মতলব হল, মাখনই আগে এসে সকল রকম ব্যবস্থা করে। বিস্তর লোক লাগিয়ে চারি-দিক সাফ-সাফাই করল, কলি ফেরাল আগাগোড়া, ঘরের মেঝে খুঁড়ে ফেলে দিয়ে নতুন মেঝে বানাল। কাজেকর্মে লোকজনের ব্যস্ততায় বাড়ি সরগরম। আর দয়ালহরি হোড় জুটে গেছেন তার মধ্যে। বিশেষ মানুষ যে-কেউ গাঁয়ে আসবে, দয়ালহরি আগবাড়িয়ে পড়ে খাটা-খাটনি করেন। তাঁর স্বভাব এই। গোলবাড়ির ব্যাপারেও অগ্রথা হল না। মাখন মিত্তিরের ডান হাত হয়ে পড়লেন তিনি অচিরে।

কাশ্মীরের কাজ-কারবার পাকাপাকি গুটিয়ে চলে এসেছেন, চতুর্দিকে এই রটনা। সেখানে থাকতে ভরসা করা যায় না। কারবার গুটিয়ে নাকি অঢেল টাকা-পয়সা নিয়ে এসেছেন। বাংলা দেশে নতুন একটা-কিছু জমিয়ে না নেওয়া পর্যন্ত গাঁয়ে থাকবেন। চেষ্টা-চরিত্র চলছে ভিতরে ভিতরে।

কিন্তু সাহেব-কর্তা তা বলেন না। মেয়ের বিয়ে দিতে এসেছেন।
নিজের মেয়ে, ভাইয়ের মেয়ে, উপরস্তু ভাগনি একটি। সেই অত
দূরে পাহাড়ের ঘেরের ভিতর বাঙালী পাবেন কোথা ? চিঠিপত্রের
মারকতে এ সমস্ত হয় না। বিয়ে দিতে এসেছেন, শুভকর্ম চুকিয়ে
ফিরে চলে যাবেন। কী চেহারা—তিনটি মেয়েরই! গোলাপ
ফুলের রঙ। মোম-মাজা নিটোল শরীরে রূপ যেন গড়িয়ে
পড়ে। ঘন কালো চুল, ঝকমকে চোখ। যেখানে যেমনটি হলে
মানায়। বিধাতাপুরুষ যেন বাটালি ধরে গড়ে তুলেছেন। স্প্তির
গোড়া থেকে এই কাজ করে করে হাত পেকে গেছে। বুড়ো
বয়সে তাই ঝোঁক হল, যত গুণপনা আছে সমস্ত খাটিয়ে নিখুঁত
করে গড়বেন তিনটে মেয়ে। সেই ওরা তিন জন। শুধু মাত্র

চেহারাই নয়, হাসি কথাবার্তা ছুটোছুটি তা-ও ওদের রূপের মধ্যে।

এমন সব মেয়ের বরের ভাবনা কী! তার উপরে টাকা ঢালবেন। বিয়ের ঠিকঠাক হয়ে গেল। সাহেব-কর্তার মেয়ে সকলের বড. তার বিয়ের তারিখ সকলের আগে। এমনি সময় অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ল। এই অঞ্চলটা কেউ বলে পাকিস্তানে পড়বে, কেউ বলে হিন্দুস্থানে। নানা রকম গুজব উঠছে প্রতিদিন। চিরকালের পড়শি—হেসে ছাড়া কথা কইত না, তারাই সব কী রকম হয়ে গেছে, ছোরায় শান দিয়ে রাখছে। গোলবাড়ির বিরাট আয়োজন-কিন্তু গতিক দেখে উৎসবের মজা মাথায় উঠল। পালাতে পারলে আর কিছু চান না। কলকাতায় বাড়ি ভাড়া করা হয়ে গেছে। কিন্তু বড় মুশকিল সোমত্ত মেয়েগুলো নিয়ে। গোটা জেলা জুড়ে তাদের রূপের খ্যাতি। নদী-খালের দেশ, নোকো ছাড়া গতি নেই, পথের উপর যে গ্রামগুলো পড়বে, সেইখানে গোলমালটা বেশি। কেমন করে কোন কৌশলে সকলকে নিয়ে বের করা যায় ? বিরাটগড়ে চকমিলান বাড়ির মধ্যে ছয়োর এঁটে তবু যা হোক আছেন, এই অবস্থায় ফাঁকা নদীর উপর বেরুনো আর আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পড়া এক কথা।

তবে মাখন মিত্তির একট্ও দমে নি। গোটা অঞ্চল সমভূম হয়ে গেলেও গোলবাড়ির পলস্তারা এক ইঞ্চি খসবে না। জীবন দিয়ে রুখবে সে। ক'দিন খুব ছুটোছুটি করে মাতক্বরদের সঙ্গেকথাবার্তা বলে এল। টাকা ছাড়তে হবে। বিয়ে এইখানেই—কেশন রকম চিস্তার হেতু নেই। টাকা পেলে ওই মাতক্বরমা যাবতীয় বন্দোবস্ত করে দেবে। একদল জোয়ান পুরুষ দেবে—বরের নোকোর আগে পিছে আলাদা ডিঙিতে পাহারা দিয়ে তারা বিয়েবাড়ি পোঁছে দেবে। গাঙের এপারে-ওপারে কেউ চোখ তুলে চেয়ে দেখবে না। বিয়ের পর বর-বউ এবং গোলবাড়ি ছেড়ে' অফ্র বাঁরা চলে যেতে চান সকলকে নিয়ে স্টেশনে একেবারে রেলগাড়ির

খোপে তুলে দিয়ে তবে তাদের ছুটি। এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা হতে পারে না। কিছু টাকা খরচের ব্যাপার, এই যা।

সাহেব-কর্তাকে বৃঝিয়ে এক কাঁড়ি টাকা নিয়ে মাখন মিন্তির বিয়ের ছ-দিন আগে রওনা হয়ে গেল। ফিরবে বরের নৌকোয়, বরপক্ষকে সঙ্গে করে নিয়ে। বিয়ে-বাড়ির সকলে পথ তাকাচেছ। নৌকোও অনেকগুলো লাগল এসে ঘাটে। কিছু রাত হয়েছে। সেটা হবেই—পথঘাট দেখে বৃঝে সামাল হয়ে আসতে হল। মশাল নিয়ে ক্যাপক্ষ বর এগুতে ছুটেছে। ওরে বাবা, এ কী কাও! সিংদরজা বন্ধ করে দেওয়া হল তাড়াতাড়ি। মায়্য়গুলোকে মেরে-ধরে, মশাল কেড়ে নিয়ে দরজার উপর টিন-টিন কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগাচেছ। সাহেব-কর্তা দোতলার গোলঘর থেকে ছড়ুম-দাড়াম বন্দুক ছুঁড়ছেন। কিন্তু ওদিকে কোন কায়দায় আরএকটা দল ছাতের উপর উঠে পড়েছে। ভিতর থেকে তারা সিংদরজা খুলে দিল।

তারপরের বৃত্তান্ত সবাই জ্বানে। তখনকার খবরের কাগজে উঠেছিল, আপনারাও পড়েছেন সে-সব কথা।

মাখন মিত্তিরকে, ধরে নেওয়া হল, টাকাকড়ি কেড়ে নিয়ে শেষ করে দিয়েছে। কিন্তু বছর পাঁচ-ছয় পরে, চারিদিক ঠাণ্ডা, লোকে প্রায় ভূলেই গেছে সে-সব দিনের কথা। হঠাং একদিন গাঁয়ের মধ্যে মাখনের আবির্ভাব। এতদিন কোথায় ছিল, কী করছিল—একমাত্র কেউ যদি জানে, সে হলেন দয়ালহরি হোড়। তিনি ঘাড় নাড়েন, তাঁকেও নাকি কিছু বলে নি। হতে পারে; ওই রকম ঘুঘু ব্যক্তি ভিতরের কথা কারও কাছে প্রকাশ করে বলে না। আত্মীয় হিসাবে মাখন ওয়ারিশান—সে এসে বাড়ির জঙ্গল সাফ-সাফাই করে ফেলল। যেমন সেই গোলবাড়ির খোদ মালিকরা এসে পৌছবার মুখে করেছিল একবার। দাঙ্গার সময় দরজা-জানলা সমস্ত পুড়িয়ে দিয়েছিল, সদর থেকে ছুতোর এনে একালের ফ্যাশান-মত গোটা কয়েক ঘরের বড় বড় দরজা-জানলা বানিয়ে নিল,

দামি খাট-বিছানা ও আসবাবপত্র কিনে আনল নৌকো ভরে। বলল, বউ-ছেলেপুলে নিয়ে এসে কায়েমি বসবাস করবে বিরাটগড়ে। সত্য-মিথ্যা ভগবান জানেন। আগের বারে শোনা যেত প্রথম বয়সে বউ গত হবার পর বিয়ে-থাওয়া করে নি, করবেও না আর জীবনে। এখন অবস্থা অতিরিক্ত সচ্ছল হওয়ায় প্রতিজ্ঞা ভেঙেছে সম্ভবত।

সে যাই হোক, বউ আনা অবধি সবুর সইল না—ক'দিন মাত্র থেকেই চোঁচা দৌড়। এত পয়সা খরচ করেছিল—তারপর কতদিন কেটেছে, একখানা পোস্টকার্ড লিখেও খবরবাদ নেয় নি। নাকি ভূতের বাড়ি—প্রভুরা কিলবিল করেন ঘরে উঠানে ও আমতলায়। রাত্রি হলে মচ্ছব লেগে যায়। বাড়ি মেরামতের সময় মাখন মিত্তির বিস্তর শান্তিভঙ্গ করেছে তাঁদের। তা ছাড়া যদি সাহেবকর্তা ও তাঁর পরিজনবর্গ হন, তবে তো পুরানো রাগ থাকবারও কথা। মোটের উপর, চোখের দেখা মাত্র নয়—রীতিমত মোলাকাত হয়েছে নাকি মিত্তিরের সঙ্গে: ভালয় ভালয় সরে পড়, নয়তো বিপদে পড়বে। গুচ্ছের খানেক টাকা গিয়েছে, কিন্তু এমন শাসানির পরেও কার বুকের পাটা আছে ওই ঘরবাড়িতে পড়ে থাকতে পারে ?

আমাদের মধ্যে এইসব কথাবার্তা হচ্ছিল। ডাক্তারবাবু গোড়ায় ছিলেন না, পরে এসে পড়লেন। তিনি হেসে খুনঃ ভূত, না ঘোড়ার ডিম ভায়া। আমি আজকের লোক নই। চোথের উপর সমস্ত দেখলাম। বিষম পাপীলোক মাখন, মনে মনে তার প্রতিক্রিয়া আছে। একটা রাত্রি বাস করে সকালবেলা ডাক্তারের জরুরি ডাক পড়ল। সমস্ত রাত মাখন আবোল-তাবোল বকেছে—মাথা খারাপ হবার অবস্থা। এক নজর দেখেই রোগটা আমি আন্দাজ করে ফেললাম। জেরায় বাকিট্কু বেরিয়ে গেল। সত্যিই লোকটা বড়লোক হয়ে পড়েছে। নৌকো বোঝাই করে ওই যে দামি দামি আসবাব নিয়ে এল শহর থেকে, নৌকোর পাটার তলায় কাঠের বাক্স ভরতি আরও বস্তু ছিল—থাঁটি বিলাতি মাল। তারই ক্রিয়া। সন্ধ্যার পর থেকে এমন বেএক্তিয়ার হয়ে পড়ত, সে চোখে গরু-মানুষ, পেত্নি-ভূতের তফাত থাকে না। সকালবেলা আমি গেছি, তখনও তার ক্রের রয়েছে।

বড় দারোগাবাবু ফুর্তি দিচ্ছেনঃ শুনলেন তো, ওইখানে গিয়ে উঠুন তবে। লেখাপড়া শিখেছেন, বয়স অল্প—কুসংস্কার কেন থাকবে গোমুখ্যুদের মত! কনস্টেবল মোতায়েন করে দেব, সমস্ত রাত্রি টহল দিয়ে বেড়াবে। তার উপরে আপনার হরিশ্চন্দ্র—ভূতের বাপ ব্রহ্মদত্তিও এগোবে না ওই পেল্লায় পুরুষের সামনে। চাই কি আপনি নিজেও বন্দুকের লাইসেন্স করে নিন একটা। কিছু শক্ত নয়, কালেক্টরকে বলে আমরাই সব ব্যবস্থা করে দিছিছ। ভাল হবে, বাঁওড়ে খুব পাখি পড়ে—পাখি মারতে যাব দল বেঁধে।

এত কথার পরেও চুপচাপ থাকলে নেহাত কাপুরুষ ভাববেন সকলে। দেখা যাক ত্-পাঁচ দিন, গোলমাল বুঝলে ছুতো-ছাতায় বেরিয়ে পড়া যাবে। দয়ালহরিও তখন উৎসাহ দেখাচ্ছেনঃ আমার বাড়ি একেবারে কাছে হুজুর। মাঠের এপার ওপার হররোজ দেখা-শুনো হবে। সামনের উপর হানাবাড়ি দেখে মেয়েদের গা ছমছম করে, বেলা না ডুবতে ঘরে চুকে হুয়োর দেয়। গোলবাড়িতে মানুষের ওঠাবসা হলে সোয়াস্তি পেয়ে যাই।

উঠলাম গিয়ে গোলবাড়ি—যা থাকে কপালে। চাবি খুঁজে পেতে দয়ালহরির একটা বেলাও দেরি হল না। ঘর চমংকার। ডিসটেমপার-করা দেয়াল—মামুষ যাই হোক, মাখন মিন্তিরের ক্লচি আছে। জংলি গাঁয়ের পোড়োবাড়ির ভিতর একটুকু ইন্দ্রপুরী বানিয়ে গেছে। নতুন বাদা খুব পছন্দ আমার। ছুয়োর আঁটলেই নিঃশঙ্ক। এক ওই ওঁরা থাকলেন, লোহার ছুর্গ বানিয়েও যাঁদের রোখা যায় না। বেশ তো, মিলে মিশে থাকা যাক সকলে— একলা প্রাণী আমাকে ক্ষমা-ঘেন্না করে এক প্রান্তে একটি ঘরে থাকতে দিন। দেখা হলে আরজি জানাব। অন্থরোধ অক্সায্য নয়, অতএব মঞ্জুর হবে আশা করতে পারি।

কিন্তু দেখাই পেলাম না কারও। মিথ্যে বলব না—প্রথম ছুটো-একটা রাত ভয়-ভয় করত, তারপরে ভুলেই গেলাম। যত আজগুবি রটনা। ডাক্তারের কথা ঠিক—মাতাল মানুষের দৃষ্টি-বিভ্রম। অপরাধী অনুশোচনার বশে কী সব দেখেছে! মাখন মিত্তির পালাল, বাড়ির বদনাম সেই থেকে অঞ্চলময় ছড়িয়ে পড়ল। আমার পক্ষে ভাল, নয়তো কি এমন ঘরবাড়ি খালি পড়ে থাকত, কবে আমি এসে অধিষ্ঠান করব সেই অপেক্ষায় ?

সামনের গোলঘরে সাহেব-কর্তার বৈঠকখানা ছিল বোধ হয়।
আমার শোওয়া-বদা সমস্ত দেখানে। দারোগা পুরোপুরি প্রতিশ্রুতি
রেখেছেন। কনস্টেবল পাহারা দিতে আসে। একঘুমের পরও
জানলা দিয়ে দেখেছি, লোকটা ফটকের চাতালের উপর বদে
আছে।

মাস ছয়েক কেটে গেল, আছি বেশ আরামে। গোড়ার দিকে হরিশ ঘরের ভিতর মেঝেয় বিছানা করে শুত, এখন কড়াকড়িনেই, দরদালানে গিয়েও শুতে পারে। শোয়ও তাই। বিছানায় বসেই বিভি ধরাতে পারে, ঘন ঘন বাইরে গিয়ে খানিকক্ষণ কাটিয়ে আসবার প্রয়োজন হয় না। জানি না, মাখন মিত্তির সত্যি কিছুদেখেছিল কি না! তা-ও যদি হয়, এতদিনে তাঁরা বাস উঠিয়ে দিয়ে অক্সত্র সরে পড়েছেন। কোন সন্দেহ নেই।

বন্দুকের লাইসেন্স হল। বড় দারোগাই কালেক্টরির নিলাম থেকে একটা বন্দুক সন্তার মধ্যে সংগ্রহ করে দিলেন। বন্দুক দেয়ালে টাঙিয়ে রেখে সেই দিন সন্ধ্যার আড্ডায় তাঁকে বললাম, আর কেন, কনস্টেবল সরিয়ে দিন এবার। বেচারিকে মিছামিছি রাত জাগিয়ে আমায় শাপমন্তির ভাগী করছেন। বড় দারোগা বললেন, শাপমন্তি কেন দেবে, ও-লোকের চাকরিই এই। পাহারা দেওয়া। আপনার এখানে না হলে অহা কোথাও দেবে।

পাহারা দেবে, তা জেগে থাকতে যাবে কেন ? মাইনেও দেন যুমিয়ে পাহারার মত। আমি আপনাদের থাতিরের মামুষ, আমার বাসায় জেগে দাঁড়িয়ে পাহারা দেয়। আর মনে মনে সারা রাত্তির গালি দেয় আমায়। কোন দরকার নেই—দেখা গেল তো এতদিন। ঝামু লোক মাখন মিত্তির—নিশ্চয় কোন মতলব নিয়ে গালগল্প চালিয়ে গেছে।

কনদৌবল যথোচিত বকশিশ নিয়ে সেলাম ঠুকে বিদায় হল।
দয়ালহরিও নির্ভয়। এদিককার ছায়া মাড়াতেন না—গোলবাড়ির
সামনে পড়তে হবে সেজহা, শুনেছি, ওঁর বাড়ির পিছন দিককার
শুঁড়িপথ দিয়ে চলাচল করে এসেছেন এ যাবং। এখন দিনে
রাতে এই পথে আনাগোনা। বাড়ির সামনে এসে অন্ততপক্ষে
একবার 'হুজুর' বলে ডাক দিয়ে আপ্যায়ন করে যান। নজরে
পড়লে ঢুকে পড়েন ফটকের ভিতর।

ভাল লাগছে তো হুজুর ? কোন রকম অসুবিধা হলে গোলামের কানে যেন পোঁছয়। উই যে খোড়ো চাল দেখতে পাচ্ছেন, ওটা ওঠা-বদার ঘর আমার। জোরে হাঁক দিলেই শুনতে পাব। ঘরের পিছনে চণ্ডীমণ্ডপ। ঠাকুর তোলবার দাধ্য নেই, চণ্ডীমণ্ডপে গরু থাকে এখন। নাটমণ্ডপটা একেবারে পড়ে গেছে। তারপরে পাঁচিল, ভিতর-বাড়ির আরম্ভ হল। পুরা দশ বিঘের উপর ভুদ্রান। এলাহি ব্যাপার। একদিন কিন্তু হুজুরের পায়ের ধুলো দিতে হবে। বড় বউ আজ্বকেও বলছিল।

যাব বই কি! আপনাদের গ্রাম—আপনার পাড়ার মধ্যে, বলতে গেলে, আপনারই আশ্রয়ে আছি। এই যে নবাবি হালে রয়েছি—আপনি থেকে চাবি খুলে বন্দোবস্ত করে দিলেন, তবে তো! যেদিন স্থবিধা, আপনি এসে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। সে সুবিধা আজও হয়ে ওঠে নি। অবস্থা বুঝি। এককালে হয়তো সচ্ছলতা ছিল, মেজাজখানা আছে, নিয়ে গিয়ে খুব ধুম-ধাড়াকা করার ইচ্ছা, কিন্তু সঙ্গতিতে কুলিয়ে ওঠে না। আমিও উচ্চবাচ্য করি নে। কথা উঠলে বরঞ্চ চাপা দিতে চাইঃ হবে একদিন হোড় মশায়, তার জন্মে কী । আছি আপনার উঠানের পরে বললে হয়, এক ডাকের ওয়াস্তা। কাজের চাপটা কম্ক, আমি নিজেই তখন বলব।

পুজোর সময় কলকাভায় কাটিয়ে এলাম কয়েকটা দিন। কী আশ্চর্য, এ আমার কেমন হল, এত পেয়ারের শহর—এখন যে একটা দিনেই হাঁপ ধরে আসে! সারবন্দি যত ইটের খাঁচা. পোকা-মাকডের মত মামুষ তার মধ্যে কিলবিল করে। খটখটে বাঁধা-রাস্তাগুলো জুতোর তলায় যেন মুগুর মারছে প্রতি পদে। বিশ্রী, বিশ্রী! অবাক হয়ে যাই, এই ক'মাসে মানুষটা কত আলাদা হয়ে গেলাম! তখন ভাবনা ছিল, কী করে জল-জঙ্গলের পাডাগাঁয়ে থাকব! এখন অতথানি স্পষ্ট না হলেও মনে মনে বিতৃষ্ণা, লোকে কেমন করে শহরে কাটায় আঁট-সাঁটো মাপের জীবন নিয়ে! ছুর্দান্ত স্বামী বশ করার অনেক শিকড্-বাকড় ঝাড়-ফুঁক চলিত আছে পাড়াগাঁয়ে। বিরাটগড়ের থানায় এক বউকে ধরে এনেছিল, ভাতের সঙ্গে অজান্তে শিকডবাটা খেয়ে ভেদবমি হয়ে পুরুষটার যায়-যায় অবস্থা। সে যাই হোক, কচিৎ কখনও প্রাণহানি ঘটলেও শিকড়ের ফল নাকি অব্যর্থ। বাঘের মত স্বামী কেঁচো হয়ে বউয়ের আঁচলের নীচে গড়ায়। আমি ভাবছি, বিরাটগড় আমারও উপর তেমনি কোন ওষুধ প্রয়োগ করল নাকি १

এক আমার টুরু। ইস্কুলে দেওয়া হয়েছে তাকে, এবং ঘোর বেগে সে অ-আ ক-খ শিখছে। নিশ্বাস ফেলি। আহা, ঘুড়ি নিয়ে মাঠের এপার-ওপার ছুটোছুটি করে না, গাঙে ঝাঁপায় না, গাছের মগভালে উঠে ভাল বাঁকিয়ে জামরুল পাড়ে না, বিলের আ'ল বেয়ে ছোট্ট ছাতা মাথায় গুটগুট করে নেমস্তর্ম খেতে যায় না ভিন্ন গ্রামে। কী-ই বা পাচ্ছে জীবনে। শুধু জুতো-জামা আর গোটা কতক খেলনা, ইস্কুলে যাওয়া, পরীক্ষা দেওয়া, বড় জোর বন্ধ ঘরে কোন একদিন সিনেমা দেখা মা-বাবার সঙ্গে। অথবা সেই একদিন চিড়িয়াখানায় দেখিয়ে আনলাম খাঁচায়-আটক কতকগুলো জন্ত-জানোয়ার—আর একটু বড় খাঁচায় ওরা সব যেমন রয়েছে।

চল টুফু আমার সঙ্গে। কলকাতা বিচ্ছিরি।

বউদি হেসে বলেন, তাই নিয়ে যাও ভাই ঠাকুরপো। হাড়ে বাতাস লাগুক আমার। কিন্তু থাকবে কার সঙ্গে ? তুমি কাজে যাবে, টুফু তখন যার কাছে থাকবে সেই মানুষ্টাকে আন দিকি আগে। টুফুর টুকটুকে কাকিমা।

ওই কথারই জের চলল তারপরে। বউদি বললেন, এখন অকাল চলছে। অভাণে নয়তো মাঘ মাসের গোড়ার দিকে ছুটির বন্দোবস্ত কোর।

দেখা যাবে। মনে করিয়ে দিও সেই সময়।

ওসব জানি নে, আসবেই তুমি। নতুন একটা মেয়ে দেখলাম ফড়েপুকুরে। আমি বলি কী, এই যাত্রায় তুমি মেয়েটা দেখে যাও। মেয়েওয়ালাদের খবর পাঠিয়ে দিই, কেমন ? বড় ভাল মেয়ে।

ভালর উপরে আরও তো ভাল আছে বউদি। তার উপরে আরও। সেই মাঘ অবধি কত ভাল তলিয়ে যাবে, কত কত নতুন ভাল উঠবে। কোথাও আমি যেতে পারব না। ছুটিতে এসেছি—নড়ে বসব না, স্রেক শুয়ে বসে কাটিয়ে যাব। যা করতে হয় তুমি একাই সব পারবে।

দাদারও সেই কথা: তোমার ভাল কদ্র উঠে সোয়াস্তি পাবে, নিজে জান না। তোমার বিধাতাপুরুষেরও ধারণা নেই। ছটো দিনের জন্ম এসেছে, ওকে কেন টানাহেঁচড়া কর ? ভোটে হেরে বউদি চুপ করে গেলেন। আমি কিন্তু শুয়ে বসে নেই একটা দিনও। বিরাটগড় থেকে একটা খাতা কবিতায় ভরাট করে এনেছি—এই ক'মাসের ফসল। খাতা-সহ কলকাতার নামী লেখকদের আড়ায় ঘোরাফেরা করি। কায়দা বুঝে শুনিয়েও দিই ছ-চারটে। এবং অবাক কাণ্ড, আহা-ওহো করেছেনও কোন কোন ব্যক্তি। এই নতুন ফূর্তিতে পাগল হয়ে আছি। পুরানো বন্ধুরা প্রায় সব বাতিল। গানেও মন নেই। ডুগি-তবলায় কয়েকটা বোল তুলেছিলাম চাকরি পাবার আগে। এসে দেখেছি, তবলার ছাউনি ইছরে কেটেছে। আপদ গেছে। ডুগির উপর প্রচণ্ড ঘূষি মেরে সেটারও ছাউনি ফাঁসিয়ে দিলাম।

বউদি বললেন, ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিয়ে ছুটি কয়েকটা দিন বাড়িয়ে নাও। চাঁপাতলা কি ফড়েপুকুর যেখানে হোক, পাকা-দেখাটা চুকিয়ে দিই। খানিকটা নিশ্চিস্ত। তারপরে চাকরিতে যেও।

আরে সর্বনাশ, চাকরি চলে যাবে। ঝাড়ুদারের চাকরির জন্মেও মাট্রিক পাস দরখাস্ত নিয়ে ছোটে। কী দিনকাল পড়েছে, জান না বউদি।

চাকরির কথা প্রসঙ্গে দাদা জিজ্ঞাসা করলেন, উপরওয়ালার সঙ্গে জমল কী রকম শুনি ? বদলি হবার বন্দোবস্ত কিছু হচ্ছে ?

মুখ কাঁচুমাচু করে জবাব দিই, দরখাস্ত ছেড়ে যাচ্ছি তো এক নাগাড়—

শুখো দরখান্তের কাজ নয়। শোন, নতুন গুড়ের কিছু ভাল সন্দেশ নিয়ে যাও এবার কলকাতা থেকে। দরখান্তের সঙ্গে দিও।

কিন্তু কোথায় দিতে হবে, তাই তো জানি নে। শেষটা হিতে-বিপরীত না ঘটে বসে।

দাদা খি<sup>\*</sup>চিয়ে ওঠেন: কী করছিলে তবে এতকাল ধরে ? শুধু কাজ করে গেলেই হয় না। কাজ দেখিয়ে উন্নতি হয়, শুনেছ কোনদিন ? তদ্বির চাই। ওই ধাপধাড়া জ্বায়গায় দেখতে পাচ্ছি চিরকাল তোমায় পচে মরতে হবে। বয়স হচ্ছে, ভেবেছিলাম জ্বানবৃদ্ধিও হয়েছে। নাঃ, একেবারে কিছু নয়।

ঘাড় নিচু করে নির্বাক থাকি, আর কী করব! শহরের চাকরিতে বসে দাদার জ্ঞানবৃদ্ধি খুলে গেছে। আমিও এসব একেবারে বৃঝি না, তা নয়। কিন্তু যত-কিছু বললাম, ডাহা মিথ্যা। দরখান্ত গোড়ার দিকে ছ-একটা ছেড়েছি, এখন অনেকদিন আর উচ্চবাচ্য করি নে। বিরাটগড়ে লোকের ভিড় কম, কবিতার পক্ষে এটি প্রশস্ত। অহরহ লোকগুলো তটস্থ হয়ে 'হুজুর হুজুর' করে—আমা হেন ব্যক্তিকে এত বড় খাতির ছনিয়ার মধ্যে একমাত্র বিরাটগড় ছাড়া অন্য কোনখানে কেউ করবে না। দাদা যাই বলুন, এই ধাপধাড়া স্থানেই থাকতে চাই আমি আপাতত কিছুকাল।

বিরাটগড় ফিরে দেখি, হরিশ ইতিমধ্যে এক কাণ্ড ঘটিয়ে বসেছে। সরকারি চাপরাসি হওয়ার দক্ষন বরের বাজারে হু-ছ্ করে তার দর চড়ে গেছে। সেই লোভ সামলাতে না পেরে বিয়ের ঠিকঠাক করে ফেলেছে ছুটির মধ্যে। যথাসময়ে ঢোল-কাঁসি বাজিয়ে বিয়ে করে এল। তারপরেই নতুন উপসর্গ—রাত্রে আমার সঙ্গে গোলবাড়ি থাকতে পারে না, রাঁধাবাড়া করে খাইয়ে দিয়ে চলে যায়। আমার হয়ে গেলে নিজে এক কাঁসর ভাত নিয়ে বসে না আগেকার মত। হস্তুদস্ত হয়ে বেরোয়, এঁটো-বাসন পড়ে থাকে, সকালবেলা এসে মাজা-ধোওয়া করবে। ব্রুতে পারি, বাড়িতে তার জন্ম ভাত বেড়ে থালা সাজিয়ে বসে আছে আর-একজন। আমার আপত্তি নেই—বরঞ্চ ভালই। হরিশ চলে যাবার পর থাতা খুলে সশব্দে নিজের কবিতা পাঠ করি। যতই হোক, হাকিম মানুষ—চাপরাসির সামনে স্থ্র করে

ডাক্তারবাবু বড় ভাল লোক। যত পরিচয় হচ্ছে, মজে যাচ্ছি তাঁর সঙ্গে। তিনি ঠাট্টা করেনঃ চাপরাসি বিয়ে করে ফেলল, হাকিমের সাহস হয় না। না ভায়া, এর পরে একলা থাকা আর মানাচ্ছে না।

দয়ালহরি সেখানে। তাঁকে বললেন, কোমর বেঁধে ঘটকালিতে লাগ দিকি হোড় মশায়। তোমায় লোকে এত ধ্রন্ধর বলে, দেখি সেটা কী রকম!

আমি বলি, খুব খাঁটি কথা বলেছেন ডাক্তারবাবু, সাহস হয় না সভিয়। হবে কী করে ? কপাল খারাপ, তাই চাপরাসি না হয়ে হাকিম হয়েছি। হাকিমের গোনাগুনতি মাইনে—সরকার যে ক'টি ভঙ্কা দেন, বাড়তি এক পয়সাও নয়। চাপরাসি হয়োর ধরে দাঁড়িয়ে থাকে—যত লোক দলিল রেজেপ্তি করবে, নিদেন পক্ষে একটা হুয়ানি গুঁজে দেবে তার হাতে।

হাসতে হাসতে দয়ালহরির দিকে চেয়ে বলি, হরিশকে সমঝে দেবেন তো হোড় মশায়, হাকিমের চোখের উপরে অমন যেন হাত না পাতে। যা করতে হয়, মক্ষেলদের আড়ালে-আবডালে নিয়ে করবে।

হাকিমত্বের ব্যবধান আমি ঘুচিয়ে দিলেও দয়ালহরি মানেন কী করে? ডাক্তারবাবুর অথবা আমার একটি কথাও যেন কানে যায় নি, এমনিধারা ভাব দেখিয়ে হরিশকে ডাকতে ডাকতে তিনি দরদালানে চললেন। ভেবেছিলাম, সমঝে দিতে গেলেন এখনই। কিন্তু সে ব্যাপার নয়। জীর নাম করে বলছেন, বড় বউ কী জন্মে ডাকছে তোকে বাবা। আমার সঙ্গে চলে আয়। দেরি করিস নে।

তার মানে রান্না-করা তরকারি, কখনও বা পিঠে-পায়স। আগে লাউটা কলাটা হাতে করে আসতেন, বাড়ির কাছাকাছি হওয়ায় ইদানীং রাঁধা ব্যঞ্জন আসছে। প্রায়ই আসে এমনি। বুড়ো মান্ত্রটি মাঠের আ'লপথ ধরে নিজের হাতে বয়ে আনতেন। একদিন কড়াভাবে মানা করে দিলাম: ছি-ছি, সম্ভ্রান্ত প্রবীণ মানুষ নিজে এমনি করে আনবেন তো আমি কক্ষণো স্পর্শ করব না। এই আমার শেষ কথা। সেই থেকে হরিশকে ডেকে নিয়ে যান। এবং ভাষাটা ওই। বিদেশ-বিভূঁয়ে একলা পড়ে থাকি—আর শ্রীমান হরিশের রান্নার যে রকম তরিবত! বিয়ের পরে আরও যেন বাহার খুলেছে, আর দশটা বস্তুর সঙ্গের রন্ধনবিভাও যেন বউকে সমর্পণ করে বসে আছে। সকালবেলা মাছের ঝোলে ফুন দেয় নি তো তাড়া খেয়ে সন্ধ্যাবেলা ডবল করে ফুন দিল। দৌড়ঝাঁপের রাধাবাড়া—সকালে অফিস, রাত্রিবেলা নতুন বিয়ের বউ। এই সব বিবেচনা করে আমিও গলাধংকরণ করে যাই—মুন বেশি হলে জল ঢেলে হালকা করে নিই, কম হলে মুন মাথি। হেন অবস্থায় মুখে যাই বলি, মনে মনে প্রত্যাশা, হোড় মশায়ের বাড়ির বড় বউ কখন ডেকে পাঠান হরিশকে। দিন পাঁচ-সাত ডাক না পোঁছলে রীতিমত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠিঃ রাগ করলেন নাকি বড় বউ এবং ও-বাড়ের অহ্যান্থ যাঁহা আছেন ?

রাগের কারণও কিছু ঘটতে পারে। ঐ যে শুনলেন—গোলবাড়ি আর দয়ালহরির বাড়ির মাঝখানে মাঠ একটা। মাঠ খুব বড় বটে, কিন্তু আউশ ধান কাটা হয়ে গেছে, দয়ালহরির বেড়ার জ্বিওল-গাছের পাতাও ঝরে গেছে সমস্ত। গোলবাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওদের বাইরের উঠোনের কাজকর্ম চলাফেরা দেখতে পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে আমি বারান্দায় এসে দাঁড়াই। হাকিম মামুষকে গাঁয়ের মধ্যে সতর্ক হয়ে চলতে হয়। কারাগারের মতন কতকটা। হোড়-বাড়ির দিকে যখন-তখন তাক করে আছি, লোকে দেখতে পেলে কথা উঠবে। ওঁরাও বা কী মনে করবেন ? বুঝি সমস্ত। তবু কেমন ইচ্ছে হয় অমনি এসে দাঁড়াবার। সামলাতে পারি নে। আমার বউদির ঘর-গৃহস্থালি থেকে আলাদা হয়ে অনেক দিন একা একা আছি। তাই বুঝি ঝোঁক চাপে গৃহস্থালের এইটুকু চোখে দেখবার।

একদিন হরিশকে স্পণ্ডাস্পণ্টি জিজ্ঞাসা করে বললাম, একটা মেয়ে দেখা যাচ্ছে কিছুদিন থেকে। আগে কখনও দেখি নি।

অফিসে হরিশ চাপরাসি, কিন্তু অনেক দিন পাশাপাশি রাত কাটানোর দরুন বাসায় সময়বিশেষে সে সখাস্থানীয়।

হোড় মশায়ের বাইরে-বাড়ি ওটা বেগুনক্ষেত বৃঝি ? দেখিস নি হরিশ, এক ঢ্যাঙা হাড়গিলে মেয়ে ঘুরে ঘুরে ক্ষেতে বেগুন তুলে বেড়ায় ?

হরিশ বলে, সোমত মেয়ে, বিয়ে-থাওয়া হবে—অমন করে কুচ্ছো করতে নেই হুজুর। চেহারায় না হোক, মনটা বড্ড ভাল। হেসে ছাড়া কথা বলে না। হোড় মশায়ের মেয়ে। আপনাদের কলকাতায় থাকত। মা-শীতলার দয়া হল, অস্থুখ থেকে উঠে চলে এসেছে। বড় ভোগান্তি হয়েছে। বড়-বউঠাকরুন শীতের মরশুমে হাঁপান তো পড়ে পড়ে। মেয়েটা এসেছে, ভাত-জল পাচ্ছেন তাই সকলে। নয়তো হোড় মশায়কেই হয়তো হাঁড়ি ঠেলতে হত।

গাঁয়ের মান্থ্য হরিশ, সব বাড়িতে আনাগোনা। বিশেষ করে দয়ালহরির বাড়ি হামেশাই এটা-ওটা আনতে যায় বলে ওখানকার সমস্ত খবর নখদপ্ণে। বলে, ছোট্টবেলা থেকে শহরে মান্থয়। বড়ুছ ফিটফাট থাকে হুজুর, আমাদের পাড়াগাঁয়ের মতন নয়। মামার কলকাতায় বাসা, সেখানে দিদিমার কাছে ছিল। দিদিমা মারা গেল, মামাও মরল। মামী জালাযন্ত্রণা দেয়। ছিল তবু। বসন্ত হল তারপরে, মামী সঙ্গেল হাসপাতালে বিদেয় করল। হোড় মশায়কে একটা চিঠি লিখেও খবর দেয় নি। মেয়ে হাসপাতাল থেকে সোজা টিকিট করে রেলে চেপেছে। আর ও-মুখো হবে না।

হাড়গিলে বলছি লম্বা ধাঁচের মেয়ে বলে। অত বড় মাঠ, তারপরে দয়ালহরির বাইরের উঠানটাও ছোটখাট নয়। আমিই বা দিনমানে কতটুকু সময় থাকি গোলবাড়িতে! তার মধ্যে কাঁজ-কর্মে মেয়েটা একবার হয়তো বাড়ির বাইরে এল। হাড়গিলে

কিংবা মাছরাতা এত দূর থেকে এই সামাস্থ দেখায় তার বিচার হয় না। ওটা কথার কথা, বুঝতেই পারছেন।

হরিশ ফিকফিক করে হাসছে। বলে, চালচলন হুজুরের সঙ্গে আবিকল মিলে যায়। পুকুরে নামবে না কিছুতে, ডুবে যাবার ভয়। তোলা-জলে চান করে। হুজুরের জল তোলবার অস্ক্রিধা নেই—আমি আছি, তা ছাড়া যে মামুষকে বলবেন, সোনা হেন মুখ করে, সে-ই এসে তুলে দিয়ে যাবে। ওর জল কে তুলে দেয় ? তা দেখুন গে, কলস ভরে ভরে নিজেই জল তুলে জালা ভরতি করে রাখে।

এই এক পরিচয়েই মেয়েটা যেন আপন হয়ে গেল। গাঁয়ের মধ্যে আমরা ছটি স্বতন্ত্র নরনারী—সাধারণ দশজনের সঙ্গে বেমিল। মেয়েটা আজন্ম শহরে। আমি গাঁয়ে থাকলেও এক দ্বীপের মধ্যে ছিলাম বলতে পারেন। লবণ-সাগর চারিদিকে আছাড়ি-পিছাড়ি থাচ্ছে, মাঝখানে আমাদের চকমিলানো বাড়ির বনেদি জীবনযাত্রা। (বর্ণনাটা কবির মতন হল না ?) নদী-খালে না-ই হোক, থিড়কি-পুকুরেও কোনদিন গা ডুবিয়ে স্নান করি নি। জলের ভিতরে সাপকছেপ-কাঁকড়া কখন কিসে কামড়ায়, কে বলতে পারে ? দয়াল-হরির মেয়েও সম্ভবত তাই। অদৃষ্টের ফেরে ছজনে এই জঙ্গুলে জায়গায় এসে পড়েছি, কিন্তু শহরের অভ্যাস নিয়ে এসেছি সঙ্গে করে। আউশক্ষেতের ওপারে অস্পষ্ট দীর্ঘাকার একটুকু ছায়া দেখে স্থে হয় না—কাছাকাছি একদিন ভাল করে দেখতে পেতাম!

রবিবারে অফিস নেই। হরিশ রান্নাঘরে। আমি উকি দিইঃ অত কী রাঁধিস রেণ্থ হপ্তার মধ্যে কুল্যে এই একদিন ছুটি, তা দেখছি বেশি তোর কাজ পড়ে যায়।

হরিশের সত্যি একটা টান পড়ে গেছে আমার উপর। বলে, অফ্য দিন তো খাওয়াই হয় না। দশটা না বাজতে আপিসে ছোটাছুটি—কোন গভিকে হুটো চাল ফুটিয়ে নিই। রাত্রেও ব্যস্ত, কাঁকা বাড়িতে একলা বউ। আজকে জেলেপাড়ায় গিয়ে খাসা কয়েকটা ট্যাংরা মাছ পেলাম—

রান্না পরে হবে। বাইরে আয়। গল্প করা যাক। হরিশ বলে, কড়াইয়ে তেল চাপিয়েছি যে! কড়া হয়েই বলি, তর্ক করিস নে, নামিয়ে রেখে আয়। শশব্যস্তে হরিশ বলল, আসছি আজ্ঞে।

কিন্ত ওই মুখেই। ঘনিষ্ঠ হওয়ার দরুন হুকুমের জোর কমে গেছে। কড়াই নামায় না, মাছ ভাজা শেষ করে জল ঢেলে ঝোল চাপিয়ে বাইরে আসে।

আমার গল্পের গরজ ফুরিয়ে গেছে ততক্ষণে। একটা মেয়ে এক্ষ্নি জল নিয়ে গেল গোলবাড়ির পুকুর থেকে। পুকুর নয়, দীঘি বললে চলে। দামে আঁটা, ঘাটের কাছে খানিকটা জায়গা পরিকার। তবে জলটা খুব ভাল। অনেক বউ-মেয়ে কলিসি কাঁথে জল নিতে আসে। সামনের রাস্তা দিয়ে যাতায়াতের সময় কখনও-সখনও নজরে পড়ে। পরনের শাড়ি ইাটুতে উঠে এসেছে, যাবতীয় কাপড় জড় হয়েছে মাথার ঘোমটায়। কিন্তু এই একটা মেয়ে আজ আলাদা দেখলাম। খোলা চুল পিঠের উপর ছড়ানো, ধবধবে কাপড়-পরা, ভরা কলিসি নিয়ে মাঠের আ'ল ধরে ধীরে ধীরে চলে গেল। চলল দয়ালহরির বাড়ি। আমি দেখতে পেলাম, তখন অনেকটা দূর এগিয়ে পড়েছে। পিছন থেকে দেখছি। হরিশ থাকলে নিজ থেকে হয়তো বলত, হাড়গিলে বলেন হুজুর, ঐ দেখুন, মেয়েটা কি মন্দ ? যদি অবশ্য দয়ালহরির সেই শহুরে মেয়ে হয়।

হরিশ যখন বেরুল, ততক্ষণে মাঠ পার হয়ে সে বাড়ি চুকে পড়েছে। ও-কথা কিছু হল না। আমি বললাম, দেখ হরিশ, গাঁস্থদ্ধ জুটেপুটে আমাদের পুকুরের সব জল তুলে নিয়ে যাবার মতলব করেছে।

হরিশ বলে, আর দিনকতক যাক, দেখতে পাবেন পুকুরপীড়ে মেলা বলে গেছে। গাঁয়ের যত পুকুর-ডোবা শুকিয়ে তলার মাটি ফেটে চৌচির হবে। তিন ক্রোশ মাঠ ভেঙে বুধহাটা-স্ক্রন-পুরের মানুষ কলসি কলসি জল বাঁকে বয়ে নিয়ে যাবে।

হোড় মশায়ের বাড়ি থেকেও জল নিয়ে গেল। ও-বাড়ি থেকে কলসি বেরুতে কোনদিন দেখি নি।

হরিশ আশ্চর্য হলঃ বোশেথ না পড়তেই ওদের পুকুর শুকোল ? আরও তো আস্ত কাল পড়ে আছে। এরকম হয় না কথনও।

হোড়ের পুকুরের জল এবারে তাড়াতাড়ি শুকানোর কারণ আমারই ইচ্ছাশক্তি কিনা জানি নে। সকালে এক কলসি নিয়ে গেছে, এবেলাও এল। ছুটির দিন বলে ছোট-দারোগা তুপুরে একহাত বসবার জন্ম প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। মাথা ধরেছে বলে যাই নি। বেলা পড়ে গেছে, একটা চেয়ার টেনে এনে বসেছি আমতলায়। দেখে ফেললাম মুখোমুখি একবারে। আরও মেয়ে-বউরা জল নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এক নজরে মালুম হল, এ মেয়ে আমাদের কলকাতার বটে ৷ কলসি কাঁখের উপর ধরবার কায়দাটুকু শিখেনিতে পারে নি—অর্ধেক জল ছলকে পড়ে শাড়ি ভিজিয়ে দিচ্ছে। মাঠের আ'লপথে যাবার সময় পা হড়কে কলসিম্বন্ধ নীচে গড়িয়ে না পড়ে। স্পষ্ট দেখতে পেল, সাব-রেজিস্টার হাকিম গোলবাডির আমতলায় দাঁড়িয়ে নজর হানছে। অন্ত মেয়ে-বউ যেমন করে— কেউ হাত তুলে ঘোমটা বাড়িয়ে দেয়, কেউ-বা অম্বাদিকে মুখ ঘুরিয়ে চলতে চলতে হোঁচট খায়, কোন লজ্জাবতী মাঠ-পগার পেরিয়ে সজারুর মতন চোঁচাঁ ছুটে পালায় (সজারু বলছি যেহেতু পায়ের তোডায় ঝুনঝুন আওয়াজ ওঠে দৌড়ানোর সময় )। আর এ মেয়ে আমার দিকে একবার নম্বর তুলে দেখে, যেমন যাচ্ছিল ধীরে ধীরে তেমনি চলে গেল।

এর পরে পিট্নি দিই না কী করি বলুন তো হরিশটাকে ? এই মেয়ের বলেছিল চেহারা স্থ্বিধের নয়। এবং রঙ চাপা। অর্থাৎ সাদা কথায় যার অর্থ হল কালো। আপনারা বলবেন, ভূবন্ত সূর্যের আলো পড়েছিল ওর মুখে—সময়টাকে কক্সা-সুন্দর বেলা বলে—কালো মেয়ে সময়ের গুণে ফরসা দেখেছি। বেশ তো, হোড়-বাড়ির পুকুর যখন শুকিয়ে গেছে এবং গোলবাড়ির পুকুরে অগাধ জল, জল নিয়ে কতবার আসবে যাবে, কত দিন দেখতে পাব। রোজ কিছু আর ভূবন্ত বেলা থাকবে না।

বেশি দেরি হল না, ঘণ্টা দশ-বারো পরেই। বিষম গুমট, হাওয়া একেবারে নেই। সবগুলো জানলা খোলা, তবু ঘুম হয় না রাত্রে। জ্যোৎসা ফুটফুট করছে। খুব ভোরবেলা। চাঁদ আছে আকাশে। জ্যোৎসা আর ভোরের আলোয় মিলে মিশে গেছে। বিছানার উপর আধঘুমে পড়ে আছি। হঠাৎ দেখতে পাই, আমতলায় সেই মেয়ে। কাল যেখানটায় দাঁড়িয়ে তাকে দেখেছিলাম, ঠিক সেইখান থেকে দালানের দিকে মুখ করে আমায় দেখছে। ঘুম-জড়ানো আমার চোখে আজকে আরও চমৎকার লাগল। স্বপ্নের মেয়ে বলে মনে হয়। এক নজরে দেখছিল এতক্ষণ— যেইমাত্র পাশ ফিরেছি, সঙ্গে সঙ্গেও। পাথি যেমন ফুড়ুৎ করে উড়ে পালায়।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম, দরজা থুলে চলে এলাম বাইরে। কোথায়! এত ভোরে কেন এসেছিল, কে জানে ?

হরিশ এলে ঘটনা বললাম। ধরা-ছোঁওয়া না পায়, তেমনি-ভাবে সামাল হয়ে বলছি, ভোররাত্রে আমতলায় কাকে যেন দেখলাম। কম্পাউণ্ডের ভিতরে চুকে পড়েছে। চোর-টোর কিনা, কে জানে ?

হরিশ হাসে: সবে এই শুরু। জ্ঞিমাসটা পড়তে দিন, মারুষ আমতলায় রাতদিন চরে বেড়াবে। এই দেখে আসছি হুজুর, আম কুড়োবার সময় ভূতের ভয় থাকে না। বাগান এদ্দিন বেওয়ারিশ পড়ে ছিল—যেমন খুশি গাছে উঠে পাড়ত, তলায় কুড়াত। কানাইবাঁশি গাছের আম এগুতে পেকে যায়, সে খবর অবধি জৈনে বসে আছে। পাকে বোশেখের গোড়ায়, এই চোত মাসে তার

টনক নড়েছে। আচ্ছা, আমিও আছি। ঐ গাছের যত আম কাঁচা-ডাঁাসা সমস্ত আজ মুড়িয়ে পাড়ব। তখন কী লোভে আসে দেখি!

ব্যস্ত হয়ে বলি, উহু, অমন কাজও নয় হরিশ। একটি আম পাড়বি নে। যেমন আছে তেমনি থাকুক। চিরকাল দশজনে খেয়ে আসছে—দরকার নেই শাপমন্তি কুড়োবার। পেকে ছুটো চারটে করে তলায় পড়বে, দেশের মানুষ কুড়িয়ে খাবে। সেই ভাল।

তাই ঠিক, আমের লোভেই এসেছিল। চলল এখন এই ব্যাপার। জল নিয়ে যায় ওই অভটা দূরের ঘাট থেকে। আম পড়ে একেবারে উঠানের উপর। অভএব উঠানেই আসতে হবে আম কুড়াতে। এখন এই কানাইবাঁশি—একে একে ভারপর সব গাছের আম পেকে যাবে। বিকালবেলা ঝড় উঠবে কালবৈশাখীর, ফলস্ত ডাল আছাড়ি-পিছাড়ি খাবে। টুপটাপ শিলাবৃষ্টির মভ পড়বে আম। আর জলে ভিজে ওরা সব তলায় তলায় ছুটোছুটি করবে। চলল এই এখন।

বউদির চিঠি পেয়েছি দিন চারেক আগেঃ ছুটি নিয়ে এস। সকলে মিলে তা হলে ক'দিন দেশে কাটিয়ে আসা যায়। খুব নাকি আম হয়েছে এবারে। আমাদের হাঁড়ির-বাড়ি গোপালে-ধোবা বোস্বাইয়ের ডাল ভেঙে পড়ার গতিক।

যাই কি না যাই—চিঠি পাওয়ার পর থেকে দোমনা ছিলাম। আজকে জবাব চলে গেল, যাবার তো ইচ্ছে হয়েছিল বউদি, কিন্তু ছুটি দিল না। নতুন এক উপরওয়ালা এসেছে, বড় বেয়াড়া। জায়গা ছেড়ে যাবার উপায় নেই।

হরিশকে আম পাড়তে মানা করে দিয়েছি। আম পেকে টুকটুক করছে—করুক না। পাথিতে ঠুকরে ঠুকরে খায়—ক'টা আর থাবে? বছরের এই একটা-ছুটো মাস বই নয়, সকলকে খেতে দিতে হয়। কোনদিন তুই গাছে চড়তে যাবি নে হরিশ।

সারাদিন সারারাত্রি টুপটাপ করে তলায় পড়ছে তো পড়ুক। পড়ে থাকুক অমনি, যার খুশি কুড়িয়ে নিয়ে যাবে। তোর আমার জন্মেও ছ-চারটে ওর ভিতর থেকে কুড়িয়ে আনবি। কিন্তু বেশি নয়, খবরদার! ঘরে এনে গাদা করবি নে। দশজনে ভাগাভাগি করে খেয়েই সুখ।

জল নেবার সময় দয়ালহরির মেয়েকে মাঝে মাঝে দেখি। কলসি নিয়ে ধীরে ধীরে আসে, কলসি ভরে নিয়ে ধীর পায়ে ফিরে যায়। অনেকক্ষণ ধরে দেখি। গোলবাড়ির হাতার মধ্যেও পেয়েছি দিন পাঁচ-সাত। আমতলায়—কিন্তু আম কুড়াচ্ছে না। এখানে ভিন্ন ভাব, লুকোচুরি খেলার ধরন। চোখাচোখি হতেই সরে চলে যায়। বৃঝি সেটা। পাড়াগাঁ জায়গা—নিন্দে রটতে কতক্ষণ! দয়ালহরির বাড়ি থেকেও বোধ করি মেয়েকে সমঝে দিয়েছে: শহুরে রকমসকম বিরাটগড়ে চলবে না। তবু আসে লুকিয়ে-চুরিয়ে, এসে দেখে যায়। শুনেছে নিশ্চয়, শহর থেকে ছিটকে-পড়া আর-একজন আছে তারই মত। ছজনে ভিন্ন জাতের আমরা, অস্থা সকলের থেকে আলাদা। সেই টানে চলে আসে।

একদিন অফিস থেকে ফিরছি। দয়ালহরিও চলেছেন, সঙ্গে চারজন ভদ্রলোক।

আপনাকে ক'দিন দেখতে পাই নি হোড় মাশায়। আপিদেও তো আসছেন না।

দয়ালহরি বললেন, এই এঁদের ওখানে গিয়েছিলাম। সাত-আট ক্রোশ দূর ষষ্ঠীপুকুর, কাছে-পিঠে নয়। লাবণ্যর বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে, মেয়ে দেখাতে নিয়ে যাচ্ছি।

দয়ালহরির মেয়ের নাম পাওয়া গেল লাবণ্য। নাম বেশ মানান করে রেখেছেন। না জেনেও আমি বোধহয় আন্দাজে বলতে পারতাম এই নাম। লাবণ্য, লাবণ্য। কিন্তু দয়ালহরির কী রকম কাণ্ড, কোন্ সব মানুষ বাড়ি নিয়ে তুলছেন মেয়ে দেখানোর জ্ঞা! এরা মাথার চুল খুলে দিয়ে মাপবে, হাঁটিয়ে দেখবে, হাঁচড়ের ডালনা কোন্ প্রক্রিয়ায় রান্না হয় প্রশ্ন করবে। লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি। মাঠের ধারে এসে পড়েছি। জুতো খুলে ফু:-ফু: করে ধুলো ঝেড়ে হাতে করে নিচ্ছে এবারে আ'লের উপর উঠবে বলে। খানিকটা পিছিয়ে পড়েছে সেজক্য। জুতো পরার অভ্যাস বেশি আছে বলে মনে হয় না। জুতো পায়ে এমনিই বোধ হয় কষ্ট হচ্ছিল, খুলে নিয়ে বাঁচল।

বিয়ে ঠিকঠাক হয়ে গেছে হোড় মশায় 🤊

দ্রবর্তী কুটুম্বদের দিকে এক নজর তাকিয়ে জ্রভঙ্গি করে দয়ালহরি বলেন, কোথায় কী! সবে তো মেয়ে দেখা—মেয়ে পছন্দ হবে, দেনাপাওনার আশকারা হবে। লাখ কথার কমে বিয়ে হয় না। গয়নায় মোটাম্টি আমি গা সাজিয়ে দেব। সাবেকি জিনিস কিছু ঘরে আছে, নতুন করে গড়াতে হবে না। কিন্তু নগদ খাঁই হলে পেরে উঠব না। এই মেয়েই সব নয়। আরও কত রকম দায় আছে। হিসেব করে চলি বলেই মানসম্ভ্রম নিয়ে টিকে আছি ভিটের উপর।

গায়ে-পড়া হয়ে পরামর্শ ছাড়িঃ নগদ চাইল না বলেই অমনি কিন্তু ঝাঁপিয়ে পড়বেন না। মেয়ে ফেলনা নয়, বিচার-বিবেচনা করবেন। পাত্র কীরকম শুনি ?

এক-মুখ হেসে গদগদ হয়ে দয়ালহরি ঘাড় নাড়লেনঃ সেদিক
দিয়ে বলবার কিছু নেই। পাত্র ভাল বলেই ভো মরি এমন
ছুটোছুটি করে। লেখাপড়া জানে, ম্যাট্রিক পাস। প্রাইমারি
ইস্কুলের পণ্ডিত হয়েছে। সরকারি চাকরি—বয়স বাড়লে মাইনে
কোন না ষাট-সত্তরে দাঁড়াবে। ঘরের খেয়ে মাস অস্তে অতগুলো
টাকা—কোনরকম ঝামেলা নেই, এক পা নড়ে বসতে হবে না।
লেগে যায় ভো জন্তির শেষাশেষি দিন ঠিক করে ফেলব। শুভশু
শীল্রম, কী বলেন ?

গলা আরও নামিয়ে বলতে লাগলেনঃ এর বেশি কোথায় পাচ্ছি ? লাটসাহেব কে আমার জামাই হয়ে ছাদনাতলায় বসবে ? মেয়ে যদি অপ্সরী-কিন্নরী হত কিংবা বস্তা ভরে টাকা ঢালতে পারতাম, তবে না হয় কথা ছিল। কী বলেন ?

বারম্বার আমায় সালিশ মানেন, মনে যা-ই থাক, ঘাড় না নেড়ে উপায় কী! কুট্মর দল এসে পড়েছে, নিতাস্ত কানা-চোখ এবং অর্থপিশাচ না হলে অমন মেয়ে ছেড়ে যাবে না স্থানিশ্চিত। এক পাড়ার মধ্যে থাকি, এবাড়ি-ওবাড়ি, দিনরাত দেখাসাক্ষাৎ হচ্ছে, বাড়ি থেকে রাধা-তরকারি পাঠিয়ে খাতির দেখানো হয়। এবং হরিশের মুখে শুনি, তার ছ-একখানা লাবণ্যর নিজের হাতের। অথচ বিয়ে-থাওয়ার মতন এতবড় ব্যাপারে আগেভাগে একটি মুখের কথা জিজ্ঞাসা করলেন না ?

পাড়াগাঁ জায়গায় কুটুম্বরা রাত্রিবেলা কখনো চলে যাচ্ছে না, জোর খাওয়া-দাওয়া আজ দয়ালহরির বাড়ি। ঘরে বসে আমিও ভাগ পাব। হরিশ হাসতে হাসতে সেই কথা তুলল। হেসে বলে, আজ কিছু র'ধিতে হবে না। ছটো চাল ফুটিয়ে নিলেই চলে যাবে। তা-ও লাগবে না হয়তো, হোড় মশায় লুচি-টুচি পাঠাবে।

আমি আগুন হয়ে উঠি: দিন-কে-দিন কী হাংলামি বাড়ছে তোর! তার মানে সকাল সকাল বাড়ি গিয়ে উঠতে চাস। বেশ তাই, আজকে তোর রাঁধতে হবে না। বাড়ি চলে যা, আমি চিত্তৈ ভিজিয়ে খাব।

মেজাজ দেখে হরিশ অবাক! এমন অনেক দিন হয়েছে, দয়ালহরি হাট করে বড় ইলিশ হাতে ঝুলিয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন — আমিই বলেছি, দেরি করে উন্থন ধরাবি হরিশ। ভাতটা গরম গরম চাই। অমন ইলিশের ঝোলের সঙ্গে গরম ভাত ছাড়া জমবেনা। আমার ওই ভাব জেনেই তো হরিশ বলল, তার কী দোষ ?

কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার! ভাত-তরকারি যোলআনা রান্না করে খাইয়ে দিয়ে হরিশ অনেকক্ষণ চলে গেছে। রাত তুপুর হল। দয়ালহরি থোঁজ নিলেন না তো আমার! হরিশের সঙ্গে বাড়ির মধ্যে আমার কী কথাবার্তা হয়েছে, তিনি তা জ্ঞানবেন কী করে? অনেকবার রাস্তা অবধি বেরিয়েএসে হোড়-বাড়ির দিকে তাকিয়েছি। কুট্ম আসার দরুন বাইরের ঘরে বেশিক্ষণ ধরে আলো জ্ঞালবার কথা—তা-ও তো কিছু মনে হচ্ছে না।

পরদিন রেজেঞ্ট্রি অফিসে যথাস্থানে দয়ালহরিকে দেখলাম। ঘাড় হেঁট করে দলিল লিখে যাচ্ছেন। জুতোর শব্দে ঘাড় তুললেন একবার। অপ্রসন্ধ বলেই মনে হল। অফিসের মধ্যে হাকিম আমি, ঘরোয়া কথাবার্তা চলে না। বিকালে বাসায় ফিরছি, তখন দেখি পিছু পিছু আসছেন। আমারও উদ্বেগ আকণ্ঠ ছাপিয়ে উঠছে। প্রশ্ন করলাম, খবর কী হোড় মশায় ? পাকা কথাবার্তা হয়ে গেল ?

বারুদে আগুনের ফুলকি পড়ল যেন।

বলবেন না, বলবেন না। ছোটলোক, পাজির পা-ঝাড়া। তিনতিনটে দিন আমার সকল কাজকর্ম বন্ধ। গুরুঠাকুরের মত
তোয়াজ করে বাড়ি ডেকে আনলাম। এল তা-ও একটি ছটি নয়,
পুরো এক গণ্ডা। নৌকোভাড়ায় সাড়ে পাঁচ টাকা বেরিয়ে গেল।
পান-বিড়ি মুহুর্ছ এনে ধরছি মুখের কাছে। তা খেয়েদেয়ে মুখের
উপর কিনা বলে, মেয়ে ভাল নয়—নগদ টাকায় কদ্র কী পুষিয়ে
দেবেন, সেই কথাবার্তা আগে।

বলেন কী! কোন্ সাহেব-বিবির দেশের লোক—ওই মেয়ের নিন্দে করে ?

দয়ালহরি বললেন, সে ধরি নে। নজর সকলের সমান হয় না। হাটে লাউ-বেগুন কিনতে গিয়েও লোকের কত রকম বাছাবাছি, কত পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার। তাই বলে কটকট করে মুখের উপর বলবে, এক হাজার এক টাকায় ও-মেয়ে ঘরে নিতে পারি। আধলা পয়সা কম হবে না।

আচ্ছা অভদ্ৰ তো।

পাড়াগাঁরের গাছমুখ্য—মেয়ে আমার কলকাতায় মান্ত্য, লেখাপড়া জানে, তার কদর ওরা কী বোঝে? হাজার টাকা! টাকা দিয়ে অমন ঘরে কাজ করতে যাব কেন? হাজারটা পয়সাও দেব না, এই আমার পণ। সে যাক গে, না পোষায় না করলি। কিন্তু দরাদরিটা আড়ালে হলেই হত। সেইটে আমার বেশি রাগের কারণ। কী বলব হুজুর, মায়ের ত্-চোখ দিয়ে টস টস করে জলপড়তে লাগল।

অশ্রুম্থী অপমানিতা মেয়েটিকে যেন চোখের উপর দেখছি।
মনে মনে তবু আনন্দ। ঝড় ঘনিয়ে এসেছিল, সেটা কেটে গেছে
যেমন করেই হোক।

দয়ালহরি বললেন, আমিও ছাড়ি নি হুজুর। রাগের মাথায় রাজভাষাই বেরিয়ে গেল। গেট আউট, এক্ষুনি বেরোও। রাত্তির-বেলা, উড়োকালে সাপথোপের ভয়—তা মগজে রক্ত চড়ে গেল কেমন। হাট থেকে এক কুড়ি গলদা-চিংড়ি কিনেছিলাম, সকালবেলা পচা মাছগুলো আদাড়ে ফেলে দিলাম। রাতে রাঁধাবাড়া হয় নি, বাড়িস্ক লোকের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

এর পরে একরকম চুপচাপ চলেছি। ভাবছি। দয়ালহরির জানবার কথা নয়—আমি তো দেখে নিয়েছি মেয়েকে। মেয়ে খারাপ বলে কোন্ বিবেচনায় ? ভুল হল তবে নাকি আমার ? অক্য কাউকে দেখেছি ? কিন্তু হোড়-বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে জল নিয়ে কের সেখানেই ঢোকে। ঐ বয়সের অক্য কেউ নেই, সে খবর নিয়েছি হরিশের কাছে। তবু এ প্রসঙ্গ তুলতে পারি নে। গ্রামের মধ্যে হাকিম মাহুষ—আমার অফিসের এক ভেণ্ডারের মেয়ের সম্পর্কে আগ্রহ দেখানো চলে কেমন করে ?

মনের উল্লাসে দয়ালহরিকে বললাম, আপনার বাড়ির রান্না কতই থেয়েছি, আমার এখানে থেয়ে যান আজকে। হরিশুকে আপনি দিয়েছেন, কী রকম করছে একটা দিন পরথ করে যাওয়াও তো উচিত। একেবারে থেয়েদেয়ে যাবেন এখান থেকে, আমুন ততক্ষণ গল্প-সল্ল করা যাক। হরিশ বরঞ্চ এক ছুটে আপনার বাড়ি খবর দিয়ে আস্থক।

দয়ালহরির বড় সঙ্কোচ। সেটা ব্রুতে পারি—আমি এজলাসের চেয়ারে-বসা হাকিম, ওঁর আসন রোয়াকের উপরের মাতৃর। বড়ু না-না করছেন। তখন আমি হাত ধরে ফেললামঃ রোজ মিষ্টি-মিঠাই খেয়ে একদিন নিম-উচ্ছে খেতে হয়। দেহের পক্ষে ভাল। আসুন, আসুন। হরিশের রায়া তা বলে নিমের মতন অত কটু হবে না।

অগুন্তি ঘর গোলবাড়িতে। মাখন মিত্তির তার চার-পাঁচটা মনের মত করে মেরামত করিয়েছিল। আমি সামনের গোলঘরটা মাত্র নিয়েছি। শোওয়া-বসা সমস্ত সেখানে। ঘর বেশি নিলে সাফ-সাফাই রাখবার হাঙ্গামা। আর হরিশ লম্বা দরদালানের এক পাশে ইট দিয়ে উন্থন গেঁথে নিয়েছে। আগে তার শোবার ঘরওছিল ওখানে, ইদানীং শুধুমাত্র রান্নাঘর। সন্ধ্যার পরে রাঁধতে ঘরের ভিতর সে আমার মুখ দেখতে পায়। এঘরে ওঘরে কথাবার্তাও চলে। আজকে গোলঘরের খাটের উপরে দয়ালহরির সঙ্গে জমিয়ে নিয়েছি। প্রবাধ দিচ্ছি তাঁকেঃ ভাববেন না, মেয়ের বিয়ে আটকে থাকবে না। ওই যে আপনারা বলে থাকেন, মেয়ে জম্মেছে যখন বর ব্যাটা জম্মে গেছে তার আগে। ঠিক তাই। বরঞ্চ ভালই হল অভদ্র লোকগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ হয়ে।

দয়ালহরি অবাক করে দিলেনঃ ছেদ আর কোথায় হল হুজুর,
ঝুলছে এখনও। ভেবেছিলাম তাই বটে। কিন্তু অত কথা-কথান্তর,
কিছুই ওরা গায়ে মাখে নি। বিকেলে ওদের লোক কাছারি এসে
দেখা করে বলে গেল, সাত-শ অবধি নামতে রাজি। বাড়ির
লোকজন ছাঁচড়ার বেহদ । বিশেষ করে বাবরি-চুলওয়ালা সেই
লোকটা—পাত্রের খুড়ো হলেন তিনি। তবে যাই বলুন হুজুর,
পাত্রটি লোভনীয়। কী বলেন ? কিন্তু সাত-শই বা কি জ্বাফ্রে
দেব ? আরও নামবে। নেমে শ্বিততে আসুক, তখন দেখব। সেটা

আর ভাঙলাম না। বললাম, দেখি ভেবে। ঘরে অরক্ষণীয়া মেয়ে থাকতে মেজাজ দেখাতে নেই। কাল ভুল করেছিলাম, আজ অনেকটা শুধরে নিয়েছি।

হতে হতে এর পর দয়ালহরির সংসারের কথা। এবং সেই (थरक नावनात कथा। जाहा, इन्म (थरक की कष्ठें हो भाष्ट्र ! कष्ठें আঁতুড় থেকেই। আঁতুড়ঘরে আগুন লেগে যায়। মেয়েটাকে যা-ই হোক উদ্ধার করা গেল, মেয়ের মা'র সর্বাঙ্গ পুড়ল। অনেক কষ্টে বিস্তর চিকিৎসাপত্তোর করে প্রাণটা বেঁচেছে। কিন্তু শুধুমাত্র আগুনে পোড়া নয়—হাপানি গেঁটেবাত অমুশূল আরও বিশ্বানা, রোগ বড বউয়ের। শরীরটা ব্যাধির কারখানাবিশেষ। দশ-পাঁচটা মাইনের ঝি-চাকর নেই, সংসারের কাজকর্ম সমস্ত করতে হয় এই অবস্থার মধ্যে। কপ্ত দেখে মেয়ের দিদিমা নাতনিকে কলকাতায় নিজের কাছে নিয়ে গেলেন। বুড়ি যতদিন বেঁচে ছিলেন, লাবণ্য যা হোক এক রকম ছিল, বুড়ি-অস্তে আবার হুঃখের দশা। ঠেলা-গুঁতো লাথি-ঝাঁটা খেয়ে দিন কাটানো। হতভাগী মেয়ে শ্বন্থরবাড়িতে একটু সুখশান্তি পায়, সেইজন্য এদেশ-সেদেশ সম্বন্ধ খুঁজে বেড়াচ্ছেন। দেখবেন তো হুজুর। মেয়ে কলকাতায় বড় হয়েছে, কলকাতার কোন পাত্র যদি পাওয়া যেত! কিন্তু এই ধাপধাড়া জায়গার লোকে নগদ সাত-শ হেঁকে বসে থাকে, কলকাতার ল্যান্ডে হাত দিতে যাই বা কোনু সাহসে 🕈

ছ-পাঁচ কথার পরে আবার বলেন, ভুলবেন না হুজুর। নগদ পণ দিতে পারব না। কিন্তু আমাদের পুরনো ঘর, গয়নাগাঁটি কিছু বেরোবে। ভাল ভাল গয়না দেব ছ্-পাঁচখানা। ওর মামা থাকতে কলকাতার সম্বন্ধ কয়েকটা এসেছিল, দেখেও গিয়েছিল ওদের চাঁপাতলার বাসায় এসে। তিনি ঘটক লাগিয়েছিলেন। কিন্তু কপাল খারাপ, সে মামাও টপ করে মরে গেলেন।

কোঁস করে দয়ালহরি নিশ্বাস ছাড়লেন। চাঁপাতলার নাম আমি তো বউদির চিঠিতে পেয়েছি—ডানাশৃত্য পরী যেখানে দেখে এসেছেন। হতে পারে এই লাবণ্য। ধরেই নিচ্ছি আমি তাই।

ধারা শ্রাবণ, তারপরে পচা ভাজ। ভাজ মাসটা বড় খারাপ।
টিপটিপে বৃষ্টি, পথেঘাটে প্যাচপেচে কাদা, পাট-পচানি জলের
গন্ধে সর্বক্ষণ নাকে কাপড় দিতে হবে। তার উপরে মশা। মশার
ঠেলায় তাসের আড্ডা পুরোপুরি বন্ধ। হেন বীর কে আছে, সন্ধ্যার
পরে মশারির বাইরে বসে থাকবে! ডাক্তারবাব্র রোগীর ভিড়
সারা বছরই, কিন্তু এখন একেবারে নিশ্বাস ফেলার ফুরসত নেই।
প্রতি বাড়িতেই রোজ একটা ছটো করে শয্যা নিচ্ছে। শীত করে
জ্বর আসে, হাড়ের ভিতর অবধি কাঁপুনি লাগে। লেপ-কাঁথা,
কম্বল, শতরঞ্জি, মাছর, মশারি বাড়িতে যত-কিছু আছে সমস্ত গায়ে
চাপিয়ে শীত কাটে না, গলা দিয়ে উঁ-ছঁ-ছঁ লুঁ গান বেরিয়ে আসে।
অর্থাৎ ম্যালেরিয়া। একেবারে খাঁটি বস্তা—ভার প্রধান লক্ষণ, গান

দেখতে দেখতে এমন অবস্থা, মান্থ্যের মুখ দেখতে পাই নে।
দলিল রেজেফ্রি বাবদে কালে-ভদ্রে একজন ছজন আসে। এক ঘটি
জল এগিয়ে দেবার স্থুস্থ মান্থ্য পাওয়া দায়, জমিজমা খরিদ-বিক্রির
পুলক আপাতত ঠাণ্ডা। ভয়ে ভয়ে কুইনাইন ধরেছি। গোড়ায়
এক বড়ি সকালবেলা, এখন সকাল-ছপুর-রাত্রি তিনবার করে
চালাচ্ছি। ভাত বন্ধ করে শুধুমাত্র চা-কুইনাইনে পেট ভরাব কিনা
ভাবি। তবুরক্ষা হল না, জরে ধরল। প্রকোপ বড্ড বেশি।
নতুন মান্থ্য, এ রোগে প্রথম এই পড়লাম—সেইজ্ঞে। অথবা
ম্যালেরিয়ার যেন বোধজ্ঞান আছে, চোখ পাকিয়ে আমার টুটি
চেপে ধরেছেঃ কুইনাইনে যে রুখতে গিয়েছিলি বড়় ঠেকাক
কুইনাইনে। কাঁপতে কাঁপতে চৈতক্ত হারাবার গতিক। কাঁপুনি
থেমে শেষ্টা আগুন ছোটে গা দিয়ে। এ সমস্ত পরে শুনেছি
হরিশের কাছে, আমার বোঝবার শক্তি ছিল না। দয়ালহরিও

বলেছেন। উনি প্রায়ই আসতেন। এ জায়গার মামুষ ভূগে ভূগে জ্বের ধারা ব্ঝে ফেলেছে, গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। চিকিৎসা আবার কী—পনের-বিশ দিন ভূগে আপনি খাড়া হয়ে উঠবে। জ্বর বেশি হলে মাথায় জল ঢালুন, জ্বর কমলে কুইনাইন-মিকশ্চার খান। এ ছাড়া কিছু করণীয় নেই। তবে আমার বেলা ডাক্তারবাবু রোজ এসে দেখে যেতেন। বাড়াবাড়ির মুখে হরিশ রাত্রিবেলাও থাকত। মুখের কাছে জলের গেলাসটি এগিয়ে ধরা, বমি সাফ-সাফাই করা, ক্ষিধে পেলে নারিকেল-পাতা জ্বেলে তাড়াতাড়ি এক ঝিমুক বার্লি জলে ফুটিয়ে আনা—একজন কেউ না হলে এত সমস্ত করে কে? সকলের পরামর্শে হরিশ বউকে বাপের বাড়ি রেখে এসেছিল কয়েকটা দিন।

বেহু শ হয়ে প্রলাপ বকতাম। এমন কি, থানার বড়বাবু ছোট-বাবু দেখতে এসে একদিন দস্তরমত ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। নৌকো পাঠিয়ে সদর থেকে বড় ডাক্তার আনার প্রস্তাব হল। কলকাতায় দাদাকে লেখার কথাও হচ্ছিল। ঠিকানা কোথায় পাওয়া যায় ?

দয়ালহরি বললেন, আমি জানি। অস্থথে পড়বার পর যত চিঠিপত্র আসে, আমিই এনে দিই। একলা প্রাণী পড়ে আছেন, বয়সে ছেলেমামুষ। দায়ে-বেদায়ে লাগতে পারে, তাই ভেবে সেরেস্তায় ঠিকানাটা টুকে রেখে দিয়েছি।

এ সমস্ত হরিশ আমায় পরে বলেছে। কিন্তু অতদূর আবশ্যক হল না। সেই রাতেই ঘাম দিয়ে জ্বর রেমিশন হল। জ্বর এল আবার প্রদিন, কিন্তু প্রকোপ বেশি নয়। এইবার কমন্তির দিকে চলল, ম্যালেরিয়ার রীতি এই।

আর ক'দিন পরে দয়ালহরিই বললেন, ছজুরের দাদার কাছে কিন্তু জানানো হয় নি।

ভাল হয়ে যাচ্ছি, আমিই জানিয়ে দেব ক'দিন পরে। খুব বৃদ্ধির কাজ করেছেন। খবর পেয়েই তো হুড়মুড় করে এসে পড়তৈন, কোথায় থাকতেন, কী হত— দয়ালহরি বললেন, আমরা এত জনে আছি, থাকবার জায়গার কি অভাব হত, পথে পড়ে থাকতেন ? সেটা কিছু নয়। ভাবনা হল, ওঁরাও যদি জ্বরে পড়ে যান। পড়তেনও ঠিক। নতুন মান্ত্র্য পেলে ধরবেই। আপনার বেলা যা হল—এত কুইনাইন খেয়েও পারলেন রুখতে ?

ভালই হয়েছে। দাদা-বউাদকে আর কিছু জানাচ্ছি নে। যাচ্ছি তো সামনের পুজোয়—তখন গিয়ে বলব। বলতে হবে না, চেহারা দেখে টের পাবেন। ছুটি নিয়ে দশ-পনের দিন বেশি কাটিয়ে শরীরটা মেরামত করে ফিরব।

জ্বর তাড়িয়ে ডাক্তারবাবু অবশেষে অন্নপথ্য দিলেন। আর দশজনের চেয়ে ভোগাস্তি কিছু বেশি হল, এই যা।

শুনবেন তবে ? অবাক হবেন না, অন্নপথ্যের দিন আমার খুব খারাপ লাগছিল। ওঁরা যাকে বলেন বেহুঁশ হওয়া, সে অবস্থা আসবে না তবে আর ? মজায় থাকতাম জ্বের যখন বাড়াবাড়ি হত। অতিরিক্ত কুইনাইন খেয়ে কানে তালা লাগে-হলপ করে বলছি, আমার সে বস্তু নয়-অনেকগুলো ক্ষীণ মধুস্বর বাজত কানে। তারযন্ত্রের অতি-মিহি স্থারের বাজনা। অভিনব ঘরকয়া ছড়ানো যেন চারিদিকে—ব্যস্তসমস্ত এক দক্ষল নরনারী। ফুটফুটে বললে কিছুই হল না, উজ্জ্বল দিনের আলোর মত তাদের চেহারা। এই গোলঘরের ভিতর দিয়ে কতবার আনাগোনা---কিন্তু আমি জলজ্ঞান্ত মামুষটা খাটের উপর পড়ে আছি. মেঝের উপরে আরও একজন হরিশ—কিছু ওরা দেখতে পায় না, কানেও শোনে না। এত চলাফেরা করছে, পা কখনও পড়ে না শক্ত ভূমির উপর, ক্ষীণতম শব্দ নেই। আমার গায়ের উপর দিয়ে আড়াআড়ি খাট পার হয়ে দেয়াল ভেদ করে কেমন স্বচ্ছন্দে চলে গেল. কোন-কিছু বাধে না কোথাও। অবাক হয়ে মজা দেখি, ইচ্ছে করে আমি ওই কায়দাটা পেতাম ৷ এবং বিশ্বাস হচ্ছে, চেষ্টা করলে ঠিক পারব আমি, কঠিন কিছু নয়। অমনি হালকা আমিও হয়ে যেতে পারি।

এমনি সময় হরিশ হঠাৎ রসভঙ্গ করেঃ কী দেখেন হুজুর, অমন একদৃষ্টে তাকিয়ে ? ওষুধ খান। জল এনেছি কুলকুচো করে নিন আগে। সঙ্গে সঙ্গে কোথায় কী হয়ে গেল স্লেটের লেখা জলে ধুয়ে ফেলার মত। কিংবা সিনেমার রীল ছিঁড়ে গিয়ে সাদা পর্দা মাঝখানে বেরিয়ে পড়ে যেমন। সেই অবস্থায় হাত তোলার যদি শক্তি থাকত, ঠিক আমি মেরে বসতাম হরিশকে। লাঠি তুলতে পারলে এক বাড়িতে মাথা ফাটাতাম। তারপর সন্থিং ফিরে আসে: তাই তো, অস্থেখ ভুগছি আমি। কলকাতা থেকে অনেক দ্রে পাড়াগাঁয়ে পড়ে আছি। দাদা-বউদি কাছে নেই, টুমুও নেই। ভাগ্যবশে হঠাৎ বুঝি কোন রাজ্যে গিয়ে পড়েছিলাম, আমায় ওরা খাটো করে সামাত্য সংসারে ফিরিয়ে আনল।

একদিন দয়ালহরির মেয়েকেও দেখলাম যেন ওই ফরসা মায়ুষের জনতার ভিতরে। কী নিয়ে লাবণ্যকে তাড়া করছে সমবয়ি ক'জন। একপিঠ চুল উড়ছে ছুটাছুটিতে, সভা স্নান করে এল বৃঝি ? এই রেঃ, ধরে ফেলল লাবণ্যকে, শাস্তিটা কী দেয় না জানি ! হাসি—তুবড়িবাজির মত ঘরময় হাসির ফুলকি। আর কথা। উহু, কথা বলে না ওরা, গান গায়। সতিয় লাবণ্য, না অভ্য কেউ ? মাথায় গোলমাল লেগে যায় আমার। ঠিক করে কিছু ভাবতে পারি নে! যা হবার হোক গে। ক্লান্ত হয়ে চোখ বুজলাম।

আরও একদিন। লাবণ্য আজ একা। বড় গন্তীর, চোখ ছলছল করছে। আহা, আঁধার মুখও এমন খাসা! কী যেন খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে এই ঘরের ভিতর! পেয়েছেও যেন-–ছোট্ট ছোট্ট জিনিস, খুঁটে খুঁটে বাঁ-হাতের মুঠোয় রাখল। কিন্তু আমি এই এত বড় মানুষটা কিছুতে নজরে পড়িনে। হাত উচু করে তুলেছি, চেঁচাচ্ছিও বোধহয়। কিছু না, দেয়াল পার হয়ে আমবাগানের দিকে ভেসে ভেসে বেরিয়ে গেল।

এমনি কত। এখন ভুলে গেছি। আরোগ্য হয়ে অরপথ্য

পেলাম—তার পর থেকে ভেবে ভেবেও আর মনে পড়ে না। শুধু ঘুম আসবার মুখটায়—যতক্ষণ ঘুম না এঁটে আসে—কত সব জায়গার ভাসা-ভাসা চেহারা দেখতে পাই। জ্বর বন্ধ হলেও উঠতে পারি নি অনেক দিন। ঢেঁকিতে চিঁড়ে কোটা দেখেছেন, আমায় যেন তেমনি করে গড়ের মধ্যে ফেলে আষ্টেপিষ্টে কুটে রেখে গেল।

হাকিম বিহনে রেজেপ্রি অফিসের কাজ বন্ধ ছিল কয়েকটা দিন। তার পরে সদর থেকে একজন এসে পড়ল। আমার চেয়েও বয়স কম। আপাতত এক মাসের জন্য এসেছে, আমি ভাল হয়ে উঠলেই চলে যাবে। ছোট দারোগার সঙ্গে কী রকমের শালাভগ্নিপতির সম্পর্ক—অতএব বাসার সমস্থা নেই, থানার কোয়ার্টারে এসে উঠেছে। প্রায়ই আমায় দেখতে আসে। বলে, খাড়া হয়ে উঠন দাদা, আর তো পেরে উঠি নে—দম বন্ধ হয়ে আসছে। কেমন করে থাকেন আপনারা বলতে পারি নে।

পালাই-পালাই ডাক ছেড়েছে। আর আমার আজ এমনি গতিক, ঠেঙানি দিলেও নড়ছি নে বিরাটগড় থেকে। কেমন সব উল্টোপাল্টা আমার কাছে, অন্ত দশজনের সঙ্গে মিলছে না। জ্বরের ঘোরে পড়ে থাকতাম, সেই ঘোর কেটে যাওয়ায় কষ্ট হচ্ছে এখন রীতিমত। ডাক্তারবাবু, দয়ালহরি এবং দারোগারা ষড়যন্ত্র করে তাড়াতাড়ি জ্বর তাড়িয়ে দিলেন। হিংসুটে ওঁরা, আমার অত স্থুখ সহা হচ্ছিল না।

চাপরাসি হরিশকে অফিসের সময়টা হাজির দিতে হয়। ফাঁকা ছপুর। অসুথের মধ্যেও ছপুর ছিল, কিন্তু নিঃসঙ্গ ছিলাম না। তখনই আরও ঘর ভরে যেত জনতায়। একটা ভিন্ন জগতের দরজা খুলে গিয়েছিল যেন। সে জায়গা আলাদা কোথাও নয়, আমাদের এই সংসারেই ব্যেপে রয়েছে। এর চেয়ে অনেক বড়, অনেক বিস্তীর্ণ। শুয়ে শুয়ে ওই দেখতে পাচ্ছি, পিঁপড়ের সারি চৌকাঠের পাশে বাসা গড়েছে। বারান্দার দিক থেকে খাতের কণিকা বয়ে বয়ে এনে রাখছে। ছর্ভেল্ড নিরাপদ আশ্রয় ওদের। কিন্তু আমার

কাছে ? জুতোর তলায় লহমার মধ্যে পিষে ফেলতে পারি সমস্ত। উপমাটা লাগসই হচ্ছে না কিন্তু। পি পড়ে ওই তো নজরে আসছে। আগব প্রাণী, মাইক্রোব, ইন্দ্রিয়-সীমানার বাইরে যাদের বসবাস— অবাধে তাদের উপর বিচরণ করে বেড়াই, বুঝতে পারি নে। ঠিক তেমনি সম্পর্ক যেন আমাদের এবং সেই তাদের মধ্যে। রোগের বিছানায় হঠাৎ তৃতীয় নেত্র খুলে গিয়েছিল, সেই ক'দিনে ব্যাপারটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল। শুধুমাত্র যুক্তিবিচারে অরুভূতি এমন গভীর হয় না।

এখন ভিন্ন অবস্থা। নিঃসঙ্গ। তারা তো বাতাসের মতন অদৃশ্য হয়ে গেছে, আবার রক্তমাংসের স্থুল চেহারারও কেউ আসছে না। মানুষ কাজেকর্মে ব্যস্ত, কাজ ফেলে কে রোগীর কাছে বসে থাকবে ? একলা প্রাণী পড়ে থাকি ঘরের মধ্যে। মা-বাবা কবে চলে গেছেন, তাঁদের কথা ভাবি। ছোটবেলা থেকে যাদের সঙ্গে মেলামেশা তারাও সব মনে আসে। পিছন ফিরে সেই বয়সটায় চকোর দিয়ে বেড়াই। কতজনে নেই তাদের মধ্যে! আরও যত বয়স হবে, মরা বন্ধুদের সংখ্যা বাড়বে ততই। আজকে কোথায় তারা সব—ভাবতে গিয়ে থই পাই নে।

যত মরা মান্থবের কথা ভাবি। দলে ভারী তারাই, জ্যান্ত আর ক'জন ? মরছে তো আজ থেকে নয়—স্টি-সংসারের শুরু যখন, সেই থেকে। আদমের আমল থেকে। উঃ, কী ভিড় সেই মরা রাজ্যে! ভাগ্যিস খেতে হয় না ওদের, বায়ুভূত বলে জায়গাও লাগে না! নইলে তো লড়ালড়ি বেধে যেত। আমিও আর একজন ভিড় বাড়াচ্ছিলাম তাদের মধ্যে। অনেকখানি এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়াই। ডাক্তারবাবু বলেন, একদিন বড় ক্রাইসিস—ভয় হয়েছিল তাঁর। টেম্পারেচার হু-হু করে নেমে যাচ্ছে। বেহু দা নাড়ির বেগ মণিবন্ধে নয়, বাহু অবধি উঠেছে। তারপরে সামলে নিলাম। এমনি অস্থ্য-বিস্থ্যের সময় মায়ের কোলের ভিতর বাঁকা হয়ে ঘুমিয়ে থাকতাম সেকালে—রোগ হওয়াটা সত্যি

বড় আরামের ছিল। আজকে ধরুন, সেই মা মূর্তি ধরে এসে দাঁড়ালেন, আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন।

কিংবা এসে গেল প্রভাস—ছেলেবেলায় আমার সর্বক্ষণের সাথী। ঠিক তুপুরবেলা মগডাল থেকে পড়ে গেল, সন্ধ্যা হতে না হতে মাতুরে মুড়ে বাঁশের সঙ্গে বেঁধে শ্মশানঘাটে নিয়ে পোড়াল। সেই প্রভাস যদি এতকাল পরে খবরাখবর নিতে চলে আসে এই মায়া বোধহয়। ভোজ খাচ্ছিলাম উঠানে সামিয়ানার নীচে। কাজের বাড়ি অনেক আত্মীয়কুটুম্ব এসেছে, তাদেরই কেউ হবে মেয়েটি। বাংলা-ঘরে বাঁশের খুঁটির পেলা—সেই একটা খুঁটির গায়ে ঠেমান দিয়ে দাঁড়িয়ে খাওয়াদাওয়া দেখছিল। উঠতি বয়স তখন আমার—ঠিক একখানি প্রতিমা দাঁড়িয়ে আছে, এমনিধারা মনে হল। সে রাতে ঘুম হয় নি অনেকক্ষণ, শয্যায় এপাশ-ওপাশ করি। মায়া এসে বস্থক আমার কাছে, ছুটো কথা বলে যাক। তারপরে শুনেছিলাম, নদীতে চান করতে গিয়ে কুমিরে ধরেছিল মায়াকে। ঘাটের জলে খানিকটা রক্ত, আর কোন চিহ্ন মেলে নি। না রে ভাই, কাজ নেই—বলছি, কাজ নেই তাদের কারও ফিরে আসবার। চুকিয়ে-বুকিয়ে চলে গেছে তো সেই পরিচ্ছেদ আবার কেন গ

বরঞ্চ দয়ালহরির মেয়ের এসে দেখে যাওয়া উচিত। বিদেশবিভূঁয়ে একলা পড়ে আছি—কলকাতায় মায়ুষ হয়ে সৌজ্ঞাবোধ
কেন থাকবে না ? ব্যবধান তো একটা মাঠের এপার আর ওপার।
আম কুড়োবার সময় ভোররাত্রে উঠে আসা যায়, আর নিরালা
তুপুরে দরজায় দাঁড়িয়ে একটিবার চোথের দেখা চলে না ?

ভাবতে ভাবতে উৎকণ্ঠায় ব্যাকৃল হয়ে উঠি। বিছানায় পড়ে খাকতে পারি নে। বাইরে যাব, চৌকাঠ পার হয়ে যাই নি কতদিন। কিন্তু পা টলমল করে। এত তুর্বল হয়ে পড়েছি বুঝতে পারি নি। জানলার চাতালে তাড়াতাড়ি বদে পড়তে হয়। গরাদে আঁকিছে থাকি ছ-হাতে প্রাণপণে। মাথা ঘুরে পড়ে না যাই! গোলবাড়ির পুকুরে লাবণ্য জল নিতে আসে না বোধহয় আজকাল। বর্ষার পরে হোড় মশায়ের বাড়ির পুকুরই জলে টইটমুর, দূরের জল বয়ে নেবার কী গরজ ? আরও বিপদ, ওদের বেড়ার জিওল-গাছে পাতা গজিয়েছে—সবুজ পাতার বোঝায় বাইরে-বাড়ি ঢেকে গিয়েছে একেবারে। সারাক্ষণ নজর মেলেও কিছু দেখতে পাই নে।

অফিসের ফিরতি পথে দয়ালহরি খবরবাদ নিতে আসেন।
চিঠিপত্র থাকলে দিয়ে যান। আগে রোজই আসতেন, এখন
ছটো একটা দিন ফাঁক যায়।

কেমন আছেন ?

একটু ভাল। ক্ষিধেটা খুব হয়েছে।

তবে তো পনের আনা সেরে গেছে। ক্ষিধে বেড়েছে, আর ভাবনা নেই।

দেহ যত হুর্বল হোক, মাথা আমার ষোল আনা স্কুত। শুকনো মুখে বলি, ভাবনা বরঞ্চ বেড়েই গেছে। ক্ষিধে পায় একটা-ছুটোর সময়। কী খাই কী খাই অবস্থা। যম-ক্ষিধে যাকে বলে।

হরিশ অনেক আগে ফিরেছে। বাসন ধুচ্ছিল রোয়াকে বসে।
সেখান থেকে হাঁ-হাঁ করে ওঠেঃ অমন অলক্ষুণে কথা মুখেও
আনবেন না হুজুর। এত বড় ভোগাস্তি গেল। ক্ষিধে পায় তো খাবেন। টিনের বিস্কৃট রয়েছে।

কথা কেড়ে নিয়ে দয়ালহরি বলেন, কমলানেবু আনিস নে কেন রে ? আজকাল বারো মাস পাওয়া যায়। তোরা না পারিস, আমায় বলবি। সদর থেকে আনিয়ে দেব। কত মান্থ্য যায়, ছজুরের নাম করে বলে দিলেই এনে দেবে।

আমি বললাম, কী ভয়ানক ক্ষিধে—নেবু-বিস্কৃটে তার কী হবে ? মালসাখানেক বার্লি-সাবু গিলতে পারলে তবে বৌধহয় সে আগুন ঠাণ্ডা হত।

হরিশ বলে, তাই হবে। আমায় আগে বলেন নি। কাল থেকে বার্লি ফুটিয়ে ঢাকা দিয়ে যাব।

হেদে বলি, তবেই হয়েছে। মিছে কষ্ট তোকে করতে হবে না। ঠাণ্ডা বার্লি খাইয়ে দেখিদ নি এর আগে ? বমি হয়ে যায়। এক গুণ খেলে তিন গুণ বেরিয়ে আদে। গ্রম-গ্রম হলে তবে গিয়ে পেটে ভর থাকে।

হরিশ নিরুপায়ের মত মুখ করে থাকে। দয়ালহরির দিকে আমি সতৃষ্ণ চোথে তাকিয়েছি। কথা তো ছুঁড়ে দিলাম, কী রকম ফলাফল হয় দেখি। কিছু না, কিছু না। ঝারু লোক— তাঁর যে এ ব্যাপারে কিছু করণীয় থাকতে পারে, কোনক্রমে তা মনে আসছে না। ইচ্ছে হলে তিনিই বার্লি-সেবনের ব্যবস্থা করতে পারেন। হরিশকে দিয়ে কোটো কোটো বার্লি আমি হোড়বাড়ি পাঠিয়ে দেব, জলে ফুটিয়ে ছপুরবেলা বাটিখানেক করে ওঁরা পাঠাবেন। ঝি-চাকর রাথবার অবস্থা দয়ালহরির নয়। সে আমি জানি। এবং এ-ও জানি, লাবণ্যের জন্মের সময় বড়বউ অগ্নিদগ্ধ হলেন, পা ছুটো একেবারে পঙ্গু সেই থেকে। ছ-হাতে ভর দিয়ে ব্যাঙের মতন থপ থপ করে বাড়ির মধ্যে কোন গতিকে বেড়ান। মাঠ ভেঙে বার্লি দিয়ে যাবার তাগত বড়বউয়ের নেই। কিন্তু তালগাছের মতন মেয়েটা আছে কী করতে? স্মূর্তি করে আম কুড়িয়ে বেড়াতে পারে, রোগি মামুষের ক্ষিদের সময় এক বাটি বার্লি দিয়ে যেতে পারবে না প কিন্তু ভাবছে কে এতদব ? আমার কথা কানেই গেল না তো দ্যালহরির।

বরঞ্চ হরিশ বেশ চিস্তিত। পরদিন অফিসে যাওয়ার সময় বলল, একটা কথা ভাবছি হুজুর। আমার পিসশাশুড়ি বেওয়া মামুষ আছেন, দায় জানালে তিনি এসে হু-পাঁচটা দিন থেকে যেতে পারেন। থাকবেন আমার বাড়ি, হুপুরবেলাটা এসে পথ্যি রেঁধে দেবেন। কি অহা যদি কোন দরকারে লাগে। রবিবারের আর তুটো দিন—এই তুটো দিন পাকুন কষ্ট করে বিস্কৃট চিবিয়ে। রবিবারে গিয়ে তাঁকে এনে ফেলব।

হরিশ অফিসে গেল। তারপরে আমি একা। খাতা-কলম নিয়ে বসলাম অনেকদিন পরে। ত্-চার ছত্র এসে যায় যদি। দ্র! বই পড়তে গেলাম। পাতাখানেক পড়ে মনে হল, চোখ দিয়ে পড়ছি শুধু, কি ছাইভত্ম পড়লাম মনে ঢোকে না। চিঠি ফেঁদে বসলাম একখানা। খানিকটা টুমুকেঃ অনেক খেলনা কিনেছি তোমার জন্ম। এক গাদা। পুজোর সময় নিয়ে যাব। বউদিকে লিখলামঃ চারিদিকে জরজারি। সে যে কী অবস্থা, কলকাতায় বসে তার কোন আন্দাজ পাবে না। কিন্তু কুইনাইনের কল্যাণে আমি ঠিক আছি। কেবল কান ভোঁ-ভোঁ করে। সে ভারি মজা। ঝিঁঝি ডাকছে কোথায় অনেক দ্রে। অথবা কার বাড়ি বিয়ে হচ্ছে যেন, সানাই বাজছে, আওয়াজটা বড় মিহি। বউদি, নিখরচায় ভাল সানাই শুনবে তো কুইনাইন ধর…

অনেকটা লিখে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। মাথা দপ-দপ করছে,
শীত লাগছে। এই বেঃ, জ্ব আসে বৃঝি! এই অবস্থায় লেখার
খাটনি খেটে জ্বটা আমিই আবার নিয়ে এলাম ডেকে। ডাক্তারবাব্
শুনলে খাপ্পা হবেন। চাদর মুড়ি দিয়ে টান-টান হয়ে পড়লাম।
ঘুমোই। ঘুমিয়ে নিলে ঠিক হয়ে যাব।

কতক্ষণ পড়ে আছি, বলতে পারিনে। আঙুলেরগ টিপে আছি, কষ্ট আরও বেড়েছে। তখন মনে হল, অভিকলোনে ফাকড়া ভিজিয়ে কপালে পটি দিই। অভিকলোন দেয়ালের কুলুকিতে, উঠে নিয়ে আসি। মুখের চাদর সরিয়ে দেখি—

সে ছবি কোনদিন ভুলব না। এত কাছাকাছি কখনও পাই নি, এমন ভাল করে আর দেখি নি। আমার শিয়রের পাশে এসে শাস্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ধবধব করছে ফরসা রং। ছধের মত— উহু, জ্যোৎসার মত। জ্যোৎসার মত স্নিগ্ধ আমেজ মাখানো। আমার সামনে দয়ালহরি চুপচাপ মুখ বুজে ছিলেন, বাড়ি গিয়ে ঠিক গল্প করেছেন আমার অসহায় অবস্থার কথা। মেয়ের কী মন হল—বার্লি নেই তো খালি হাতে চলে এসেছে। কে চায় বার্লি খেতে—বার্লি ভো আমার পেটেই দাঁড়ায় না, ওয়াক করে বমি করে ফেলি। আর ওই কানা লোকগুলোর কথা ভাবছি—এক কানা হলেন দয়ালহরি, আর কানা ষষ্ঠীপুকুরের বাঁদর-চতুষ্টয়, যারা মেয়ে দেখতে এসেছিল। হরিশও কানা। নয়তো এই মেয়ের চেহারা নিয়ে কথা বলে! আচ্ছা, রোগাতুর দৃষ্টি বলেই কি আজকে আমার এত সুন্দর লাগে?

তাকিয়ে পড়তে লাবণ্য জিজ্ঞাসা করল, কণ্ট হচ্ছে ? না, না—বেশ তো আছি।

মিথ্যাও নয় জবাবটা। বলুন দিকি, কষ্ট থাকে অমন মেয়ে পাশে দাঁড়িয়ে দরদ জানাবার পর ? এতক্ষণের আহা-উহু চক্ষের পলকে গানের মতন সুরেলা হয়ে উঠছে।

দাড়িয়ে কেন, বস্থন না!

চেয়ার দেখিয়ে দিলাম। কিন্তু না বসে চকিতে বেরিয়ে চলে যায়ঃ আজকে যাচ্ছি। আবার দেখা হবে—কেমন ?

হঠাৎ চলে যাওয়ার কারণ ব্ঝলাম। হরিশ এসে পড়েছে। রাস্তায় দূরে তাকে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি পালাল।

মুখ কালো করে হরিশকে বলি, এত সকাল সকাল ?

নতুন হুজুরকে বললাম আপনার কথা। গিয়ে বার্লি রেঁধে দেব। বলতেই তিনি ছুটি দিয়ে দিলেন।

কে খাচ্ছে তোর বার্লি ? হয়েছে কী আমার ? আমার কথা কী জন্মে বলতে গেলি তাঁর কাছে ?

রাগ দেখে হরিশ হকচকিয়ে যায়।

ছুতো করে পালিয়ে আসা! সরকারের মাইনে খাস না যে যখন-তখন চলে এলেই হল ?

হরিশ আন্তে আন্তে বলে, রোচ্চ তো নয়। এই আন্ত হল, আর কালকের দিনটা। পরশু তো পিসিমাকে নিয়ে আসছি। কাউকে আনতে হবে না তোর। ওই এক মতলব হয়েছে।
জানিস যে, বালি থেতে পারি নে, বমি হয়। রোগা শরীরে
বমি করতে করতে চোখ উলটে পড়ব। সেইটে না ঘটিয়ে
ছাড়বি নে।

হরিশ সরে গেল। লাবণ্য কথা রেখেছে। সেই থেকে রোজ ছপুরে চলে আসে। কথাবার্তা অভি সামান্ত, কোনদিন একেবারেই নয়, মধুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে শুধু। তা-ও সামান্ত ক্ষণ — তু-পাঁচ মিনিট। ঘুসঘুসে জর হচ্ছিল, হপ্তা ছয়েকের মধ্যে একেবারে নিরাময়। গ্রাম-অঞ্চলে সাধু-ফকিরেরা ঝাড়ফুঁক দিয়ে ব্যাধি সারায়। ডাক্তারবাবু যত ওষুধই দিন, আমি জানি, ছ চোখের দৃষ্টি বুলিয়ে লাবণ্যই আমার জর সারিয়ে দিল।

জ্ব বন্ধ হবার পরে কালে-ভাব্রে কদাচিং দেখা পাই। নতুন হিম পড়ছে। তুটো একটা মাস এখন থুব সামাল হয়ে থাকতে হবে, ডাক্তারবাবু পই পই করে বলেন। ঠাণ্ডা লাগানো বিষের মত শরীরের পক্ষে। এবং শীতকালে আবার যদি জ্বরে পড়েন, যত ওষুধই খান, জের চলবে ফাগুন-চৈত্র অবধি।

বললেন, স্থানপরিবর্তনে উপকার হয়। আর কোথাও স্থবিধা না পান, পুজোর সময়টা কলকাতায় থেকে আসুন, তাতেই কাজ হবে। আমি কিন্তু আগে-ভাগে উল্টোরকম লিখে দিয়েছিঃ বনেদি গ্রাম, দশ-বারোখানা প্রতিমা উঠবে, এখন থেকে সোরগোল পড়ে গেছে। গ্রামের বাসিন্দা যে যেখানে থাকে, সকলে এই সময় এসে পড়েছে। সারা গ্রাম এক হয়ে গেছে উৎসবের আনন্দে। সব বাজি নিমন্ত্রণ—যে-কোন এক জায়গায় খেয়ে নিলেই হল। এই কাণ্ড চলল এখন শ্রামাপুজো অবধি। চাঁদা তুলে প্যাণ্ডেলের সর্বজনীন পূজা আর কানে-তালা-ধরানো মাইকের অন্তরোলের মধ্যে এই বিরাটগড়ের হুর্গোৎসব তোমার ধারণায় আসবে না বউদি। গ্রামস্থদ্ধ মিলে ধরাধরি করছে, কিছুতে এখন জ্বামায় গ্রাম ছেড়ে থেতে দেবে না। শীতকালে বড়দিনের সময় নিশ্চয়

যাব, ওই সঙ্গে কয়েকটা দিন ছুটি বাড়িয়ে নিয়ে। ছুটি অনেক জনেছে।

দয়ালহরি গল্প করেছিলেন সেকালের বিরাটগড়ের—পুজোর
সময় গাঁয়ের যে-রকম বাহার খুলত। সেই বর্ণনা হুবছ লিখে
দিলাম চিঠিতে। সে রাম নেই, সে অযোধ্যাও নেই। পুজোর
সময় এবারে ঢাকের বাড়িটাও পড়ে কি না সন্দেহ। কিন্তু আমি
এখন নড়তে পারব না। দাদা-বউদিকে ধাপ্পা দিচ্ছি—সে না-হয়
হল—ভাবতে অবাক লাগে, টুমুমণিকে অবধি ভুলতে বসেছি।

ডাক্তারবাবুর কাছে সাফাই গাইঃ শরীরের এমন দশা, এক পা নড়তে মাথা ঘোরে। নৌকো-ট্রেনের অত ধকল সয়ে কলকাতা অবধি আমার পৌঁছনো ঘটবে না, পথে কোনখানে পড়ে মরব।

পুজোর মুখে নতুন সাব-রেজিস্টার চলে গেলেন। একরকম পালিয়ে যাওয়া। বিরাটগড় ছেড়ে বাঁচলেন যেন ভদ্রলোক। ছুটির পরে আমায় অফিস করতে হচ্ছে। বেশি খাটি নে, বেলাবেলি বাসায় ফিরে আসি। ডাক্তারবাব্র উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে মান্ত করি, ঠাণ্ডা লেগে আবার যদি অস্থুখে পড়ি নির্ঘাত মারা যাব এবারে।

সন্ধ্যা হতে না-হতে ছুয়োর ভেজিয়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে বসি।
কিছু গানের চর্চা ছিল, সে তো জানেন। গলার স্থরের জন্ম তারিফ
পেয়েছি এক বয়সে। সময় কাটানোর জন্ম একট্-আধট্ গানও
শুরু করেছি। এক অভাবিত স্থবিধা হয়ে গেল। দ্য়ালহরি
শুনেছেন বুঝি একদিন—বললেন, খালি গলায় কেন হুজুর 
লাবণ্যর হারমোনিয়াম আছে, ও গাইতে চায় না। পড়ে পড়ে নষ্ট
হচ্ছে, বলেন তো সেইটে আনিয়ে দিই।

নিজেই ঠিক বয়ে আনতেন। কিন্তু আমি চটে যাই বলে হরিশকে নিয়ে গেলেন। হারমোনিয়াম এসে পড়ল। বাজারের ফঙ্গবেনে বস্তু নয়। দেখে আমি অবাক। কলকাতায় মল্লিকদের বাড়ি এই রকম জিনিস দেখেছিলাম। তাঁরা বনেদি গৃহস্থ, সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক তিন-চার পুরুষ ধরে। ওঁদেরই কে বিলেত থেকে আনিয়েছিলেন। ঠিক এই বস্তু কি না, বলবার মত জ্ঞান নেই। কিন্তু চেহারাটা এমনি।

এ জিনিস কোথায় পেলেন হোড় মশায় ?

ভাল জিনিস ? কী জানি, আমি বুঝি নে। লাবণ্যর দিদিমার কাণ্ড। তাঁর শথ ছিল অনেক। নাতনিকে গান-বাজনা শিথিয়ে হাল ফ্যাশানের বানাবেন। শহুরে ছেলে দেখে বিয়ে দেবেন। মরে গেলেন তিনি। মরবার সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাশান মাথায় উঠে গেল। তাই ভাবলাম, অব্যবহারে খারাপ হয়ে যাচ্ছে—মেয়ের হল না তো গুণীজনের কিছু কাজে আসুক।

নাড়াচাড়া করে দেখে বলি, এর তো অনেক দাম।

দয়ালহরি একটু থতমত খেলেন মনে হল। অবহেলার ভাবে বললেন, দাম না হাতী! দাম হলে কি জোটানো যেত! আমায় যারা জামাই করেছিল, বুঝতেই পারেন, তারা রাজা রাজবল্লভ নয়। শাশুড়ি পেয়েছিলেন কোথায় সস্তায়। ওঁদের চাঁপাতলার বাসার কাছেই হল চোরাবাজার। সস্তায় অনেক জিনিস পাওয়া যায়। দাম-টামের কথা জানি নে, আমায় কেউ কিছু বলে নি।

বাজিয়ে দেখছি। কী করে রেখেছে জিনিসটা! বেলোর চামড়া আরশুলায় কাটা। কেশো রুগির মত ফ্যাসফেসে আওয়াজ বেরোয়। রীডগুলো যেন বুড়ো মামুষের নড়া দাত—সাবধানে টিপতে হবে, নয়তো খুলে পড়ে যেতে পারে। তা হোক, তবুলাবণ্যর জিনিস। অনেক দাম আমার কাছে।

আপনার মেয়ে গান-টান শিখেছে কিছু ?

উন্ত, একেবারে নয়। শাশুড়ি ঠাকরুন বেঁচে থাকলে কী হত বলা যায় না। ভাগ্যিস শেখে নি। একট্-আধট্ লেখাপড়া জানে বলে ষষ্ঠীপুকুরের ওরা কাঁইকুঁই করছিল: কলম পিশতে হবে না মশায়, টেকিতে পাড় দিয়ে ধান ভানতে জানে কি না তাই বলুন। গানের কথা টের পেলে রক্ষে ছিল ? বলত, বাইজি বউ ঘরে নেব—একশ-এক টাকা বাড়তি ধরে দিতে হবে গানের খুঁত ঢাকবার জ্ঞা। জানেন না হুজুর, আমাদের নচ্ছার পাড়াগাঁয়ের গতিক।

আওয়াজ যেমনই হোক, লাবণ্যর হারমোনিয়াম। চাঁপার কলির মত আঙুল ঘুরে বেড়িয়েছে রীডের উপর দিয়ে, বাঁ হাতে আলসে লাবণ্য বেলো টেনেছে। বিরাটগড়ের ভারি সব সমঝদার মানুষ কিনা! এই বাজনার সঙ্গে আমার গান খাসা মিলবে। আমার গলার স্থর আর লাবণ্যর বাজানো হারমোনিয়াম।

ভাক্তারের সব কথা কে কবে মেনে চলতে পারে ? সন্ধ্যার পর বাসা থেকে না বেরুলেই হল। ছয়োর-জানলা এখন খুলে দিই— গলাও খুব দরাজ হয়েছে, গাঁ-গাঁ করে গীত অভ্যাস করি। গানে নাকি বনের পশু বশ মানে। হয়তো তাই। কিন্তু যেসব মানুষ শহরে থেকে এসেছে, তারা কদাপি নয়। বন্থ পশুর বেশি বেয়াড়া শহরে-থাকা মানুষ।

মরীয়া হয়ে একদিন চিঠি লিখলাম। সংক্ষিপ্ত সোজা কয়েকটা কথাঃ গান গেয়ে গেয়ে গলার নলি ছিঁড়ে গেল, একটিবার এক লহমার জন্মে তবু দেখা মেলে না। অস্থাখর সময় রোজ আসা হত। তবে তো অস্থাই ভাল। রোজ আমি দরজা-জানলা খুলে ঠাণ্ডা লাগাই, ভাগ্যবশে আবার যদি অস্থা করে। আবার তবে আসবে একজন।

চিঠি তো লেখা হল—পাঠানো যায় এখন কেমন করে ? কার হাত দিয়ে ? হরিশকে দিয়ে হবে না। হাকিমের কাণ্ড দেখে মনে মনে সে কী ভাববে ? এহেন রসাল ব্যাপারের ভাগ নতুন বিয়ের বউকে না দিয়ে পারবে না। বউকে বলে মানা করে দেবে : খবরদার রা কাড়বে না মুখে। তার অর্থ, গ্রামময় জানাজানি। পড়তে লিখতে শিখে বেটা বিপদ ঘটিয়েছে।

হোড় মশায়ের জিওলগাছে আবার পাতা ঝরতে শুরু হয়েছে।
দূর থেকে হাড়গিলে দেবীর কখনো-সখনো দর্শন মেলে। বারান্দায়
বসে সকালে রোদ পোহাচ্ছি। হরিশ ওদিকে রান্নার কাব্রু ব্যস্ত।

রাস্তা দিয়ে এক রাখাল ছোঁড়া ছাগলের পাল নিয়ে যাচ্ছে। তাকে ডাকলাম, এই, শুনে যা একটা কথা—

সিকি হাতে দিয়ে বললাম, পানের বরোজে টাটকা তোলা পান পাওয়া যায় এখন সকালবেলা। ছ-আনার পান কিনে দিয়ে যা তো তাড়াতাড়ি। বাকি ছ-আনা তুই নিয়ে নিবি।

মোটা মুনাফা পেয়ে ছোঁড়ার মুখে হাসি ধরে না। সিকি মুঠোয় পুরে চলে যাচ্ছে—

আর দেখ, উই যে দেখতে পাচ্ছিস—

অধীর হয়ে সে বলে, পানের বরোজ আমি জানি।

গাঁয়ের মান্থ্য ভোরা আবার কোন্টা না জানিস ? বাইরে থেকে এসে আমরাই বরঞ্চ কিছু জানলাম না। হোড় মশায়ের বেগুনক্ষেতে একজন ওই বেগুন তুলে তুলে বেড়াচ্ছে—দেখতে পাচ্ছিস তো—ওকে এই কাগজটা দিবি। কী বলে, শুনে আসবি তার কাছ থেকে।

ছোঁড়া চলল। ছাগলগুলো পথের এদিকে সেদিকে ঘাস খুঁটে খাচ্ছে। আছি একনজরে তাকিয়ে ওদিকে। অজানা মেয়ের নামে প্রথম এই চিঠি—সভ্যি বলছি, বিশ্বাস করুন—আর কখনও এমন কর্ম করি নি। চিঠি পাঠানোর পর বুকের ভিতর ধড়াস ধড়াস করছে, না জানি কী ঘটে! ওই তরফের আগ্রহ দেখে তবে তো আমি লিখেছি চিঠি। ক্ষণ পরে দেখলাম, রাখাল ছোঁড়া দৌড়চ্ছে। আলের পথে নয়, আড়াআড়ি মাঠ ভেঙে হাঁপাতে হাঁপাতে আমার কাছে এল। দম নিতে পারে না।

খবর কীরে ?

পান দিল না। বরোজ থেকে বিক্রি হয় না। হাটে গিয়ে কিনতে হবে।

আর সেই কাগজ ?

গোখরো-সাপের মতন কোঁস করে উঠল বাবু। কাঁটাস্থদ্ধ বেগুন ছুঁড়ে মারল আমার দিকে। মেয়েলোকের ভয়ে মরীয়া হয়ে ছুটেছিস ? কী রকম বেটা-ছেলে রে তুই ?

এমন কথার উপর কোন্ বেটাছেলের না লজ্জা হয়! হলই বা বয়সে ছোট। বলে, মেয়েলোকের ভয় কেন হবে বাবু ? বুড়োও দেখি 'কী—কী হয়েছে' করে ক্ষেতের দিকে আসছে। তখন আমি সরে পডলাম।

উদ্বেগ, আবার দ্যালহরিকে বলে-টলে দেয় নাকি ? পুরো দিকিটাই বথশিশ হিসাবে দিয়ে বিদায় করলাম—গোখরো-দাপের মুখ থেকে বেঁচে এসেছে বলে। সারাদিন মনে নানারকম ভোলাপাড়া করেছি। অফিস্থেকে ফিরে দেখি, ঘরের মেঝেয় একখানা আঁটা খাম। জানলা দিয়ে কেউ ফেলে গেছে। রাখাল ছোঁড়ার উপর বেগুন ছুঁড়তে গিয়েছিল, আমার উপরে চিঠি ছুঁড়েছে।

অতি সংক্ষিপ্ত ছ-ছত্রের চিঠি। লিখেছে, কোনও দিন কোন-খানে যাই নি আমি। মিথ্যে কথা লিখে চিঠি পাঠানোর হেতু কী ?
আস নি তুমি—মিথ্যে কথা ? তাই তবে মেনে নিলাম।
আমারই চোথের ভুল, দিনের পর দিন চোখ ভুল দেখেছে। হাত-খানেক দ্র থেকেও চোখের ভুল। কাগজের উপর তাই আবার লিখে জানিয়েছে। বেশ!

ত্ব-দিন পরে আবার তেমনি এক চিঠি পড়লঃ আগের চিঠি অবশ্য পুরোপুরি ঠিক নয়। একশ-পাঁচ জ্বর শুনে গিয়েছিলাম একদিন। একটা দিন মাত্র, মিনিট খানেকের জন্য। বাইরে থেকে এক নজর উকি দিয়ে আদি। রোজ যেতাম, এমন কথা কী জন্য তবে লেখা হয়? ছোট্ট এক ব্যাপার নিয়ে চিঠি চালা-চালিরই বা কী দরকার?

আবার ক'দিন পরে পুনশ্চ চিঠিঃ না হয় গিয়েছি চার-পাঁচ দিন। বিদেশি মান্ত্র্য একলা রোগে ছটফট করছেন, কানে শুনে কেউ চুপচাপ থাকতে পারে না। বাইরে থেকে দেখে এসেছি, ঘরের ভিতর যাই নি তো! বাবার কানে না ওঠে, দোহাই আপনার। গল্প করতে করতে বলে বসবেন না। আপনার চিঠি যখন এনে দিল, বাবা এমনিই খানিকটা দেখে ফেলেছেন। আজেবাজে কথা বলে আমি চাপা দিয়ে দিলাম।

চিঠি পড়ছি—চোথ তুলে দেখি, লেখিকাই অদ্রে ঘনপক্ষ জ কুঁচকে তাকিয়ে আছে। হাসছে মুচকি মুচকি।

জিজ্ঞাসা করলাম, এত খেলানো হচ্ছে কেন 🕈 মজা—

চিঠিতে যা লিখেছি, মুখেও এসে পড়ে আবার তাইঃ বাসায় যতক্ষণ থাকি, একা একা বড়ুড কপ্ত হয়। অসুখই ভাল ছিল আমার।

হেদে হেদে এক আশ্চর্য চাউনি চেয়ে সে বলে, অসুখ তো এখনই। বারোমেদে যাপ্য ব্যাধি। জ্বরের ওই ক'টা দিনই ভাল হয়ে গিয়েছিলেন কপালক্রমে।

খিলখিল করে হেসে উঠল। আজব কথা বলে, হেঁয়ালির ভাষা। বলে, রংমহলে রূপের মেলা। পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখে নিয়েছেন তার একটুখানি। কয়েকটা দিনে সামাত্য একটু দেখে-ছেন। আর ডাক্তারে বলে কিনা ভুল দেখছে, প্রলাপ বকছে!

আপনাদের কাছে আবোল-তাবোল, কিন্তু আমার মনের সঙ্গেলাবণ্যর কথা অন্তুত রকম মিলে যায়। জানল কী করে ? এ মেয়েরও অসুথ করেছিল—আমার মতন অমনি সব দেখেছে ? অসুথে-বিস্থুথে চেতনা স্তিমিত হয়ে যায়—আরে দূর, কী বলে বসলাম! একেবারে উল্টো। নবচেতনা জাগে সেই সময়, প্রথর দৃষ্টি খুলে যায়। রংমহল বলছে লাবণ্য—ভারি উজ্জ্বল সেই মহলের রং, বড় স্নিয়। বাসিন্দাদের হালকা চলাফেরা, এতটুকু আওয়াজ্ব হয় না। মজার সংসার ওদের। হাসি আর আনন্দ। সেই কয়েকটা দিনে আমি আঁচ পেয়ে গেছি। তারপরেই পর্দা প্রভুগেল।

শুধু একটু চোখের দেখায় সুখ হয় না লাবণ্য। রংমহলে ঢুকভে পারি কী করে সেইটে বল।

সাহস থাকলেই পারা যায়। আধ মিনিটও লাগে না। ভীরুরা পেরে উঠে না।

হেঁয়ালির মতন জবাব দিয়ে রহস্থভরা চোখে চেয়ে ভাড়াভাড়ি সরে যাচ্ছে। কী বলল, কিছুই মাথায় ঢোকে না। দেখি, পথের উপরে হরিশ। আর-কিছু জিজ্ঞাসা করব, সে সময় নেই। আমি আগে চলে আসি, ভারপর সেরেস্তাদারবাবু কাগজপত্র গুছিয়ে বেরোন। হরিশ অফিস-ঘরের দরজা বন্ধ করে হাটখোলাটা ঘুরে সংসারের এটা-সেটা সওদা করে নিয়ে আসে। আজকে বোধহয় হাটখোলায় দরকার ছিল না।

বলে দিলাম, আবার আসবেন কিন্তু। কাল। ভুলে যাবেন না।
মুখ ফিরিয়ে হাসিমুখে লাবণ্য ঘাড় নাড়ল। তারপরে আমতলা
দিয়ে পাঁচিলের বাইরে কোন্দিকে চলে গেল, আর দেখলাম
না। বাড়ি ফিরল না এখন, তবে তো ফাঁকা মাঠের উপর আলপথে
বাবলাবনের পাশে পাশে অনেকক্ষণ ধরে দেখতে পেতাম।

পরের দিন বেশি সকাল করে ফিরলাম। লাবণ্যও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে।

কথা রেখেছেন তবে ? এসেছি এই কত তাড়াতাড়ি দেখুন।
কাজকর্ম সব চুলোয় গেল। হরিশ হতভাগার জন্মে। আজ ওকে
বলে এসেছি, সেরেস্ডাদারের সঙ্গে পাঁচটা অবধি থাকবে। এক
মিনিট আগে অফিস ছাড়বে না। ততক্ষণ আমরা নিরিবিলি।
আচ্ছা, আমি সকাল সকাল বেরুই শরীর খারাপের ছুতো করে।
আপনি কী বলে বাড়ি থেকে বেরোন ? আগে তো বিকালে জলের
কলসি কাঁখে আসতেন, এখন কোন অজ্হাত ?

লাবণ্য অন্ত কথা বলে, আপনি-আপনি করেন কেন আমায় ? চেহারা দেখে কি মনে হয়, খুব ভারিকি হয়ে গেছি আমি ? আভি-কালের বভি-বুড়ি ? সে কী কথা, বুড়ো হতে যাবেন কেন !—হেসে উঠে আবার বলি, বুড়ো আপনি কোনদিন হবেন না।

লাবণ্যও হেসে হেসে বলছে, কণ্ঠস্বরে তবু কেমন উদ্বেগের আভাসঃ বলুন, বলুন না। আমায় দেখে বয়স বেশি মনে হয় ? মুখের উপর জাল-জাল দাগ ? দেখুন—নজর করে দেখে তবে বলবেন।

বুঝতে পারছি, থুবড়ো মেয়ে বা অমনি-কিছু বলে থাকবে বাড়ির কেউ। মেয়ের মনে সেই অভিমান ঘুরছে। আমায় বলছে 'তুমি' বলে ডাকতে। লাবণ্য এত অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে—স্বর্গ আজু আমার হাতের মুঠোয়।

বেশ, 'তুমি' বললেই যদি ওইসব বাজে কথা বন্ধ হয়, তবে তাই। তুমি, তুমি, তুমি। তুমি লাবণ্য—তোমার মতন তুনিয়ায় কেউ নেই। রোজই আসবে তুমি। একবার নয়, একশ'বার এস, হাজারবার এস।

ভারি মজা চলল এর পরে দিনকতক। নিরিবিলি থাকলেই সে চলে আসে। বাড়িতে অর্ধেক-পঙ্গু মা, দয়ালহরি ভো বেশি সময় বাইরে বাইরে, আর আছে ছোট ভাইবোন কয়েকটি। কতগুলো সঠিক জানি নে। কলকাতার মেয়ের পক্ষে ওদের ধোঁকা দিয়ে চলে আসা কিছু নয়। কিন্তু কেমন করে টের পায়, ঠিক এই সময়টা একলা চুপচাপ আছি আমি ?

শরীর খারাপের অজুহাত আর বেশিদিন চালানো যাচ্ছে না। কাজকর্ম জনে পাহাড়প্রমাণ হচ্ছে। এ জায়গার মানুষগুলো সর্বংসহা, তাই রক্ষা। কিন্তু সহিফুতার শেষ আছে। কোন এক-দিন সদরে চিঠি চলে যেতে পারে। অথবা কলকাতার কোনও খবরের কাগজে।

সন্ধ্যাটাই ভাল। হরিশকে সকাল-সকাল সরিয়ে দিই: অসুথ একেবারে সেরে গিয়েছে হরিশ, আর ভোকে অত খাটতে হবে না। তুখানা রুটি সেঁকে রেখে বাড়ি চলে যাস। তুধ আছে, ত্থ-চিনি আর রুটি দিয়ে খাদা পথ্য হবে আমার। সোমত্ত বউ আত রাত্রি একলা ঘরে থাকবে, সেটা ভাল নয়। ঘোর না হতেই বাড়ি চলে যাবি। আমার কী, পড়াশুনো আছে, গানবান্ধনা আছে
—একলা আমি থাকব ভাল।

কিন্তু হরিশের পাকামি আছে। আদর্শ প্রভৃত্তি—শুধু হ্ধরুটি তার মনঃপৃত নয়। হ্-একখানা তরকারি রান্না করে সামনে
বসে খাওয়ানোর জন্ম গড়িমসি করে। শেষটা একদিন আচ্ছা
করে কড়কে দিই: এমন নাছোড়বান্দা কেন রে? বলেছি,
তরকারি লাগবে না রুটির সঙ্গে—এক রাশ খাইয়ে বদহজম ঘটিয়ে
আবার বৃঝি রোগ ডেকে আনবি ?

বকুনির ভয়ে হরিশ সেই থেকে বেলাবেলি সরে পড়ে। আমার সঙ্গীত-সাধনা শুরু হয়ে যায়। একদিন এমন হল, হরিশকে সরিয়ে দিয়ে হারমোনিয়ামের রীডে আঙুল ছুইয়ে সবে একবার সা-রে-গা-মা তুলেছি—

রীডের উপরের আঙুল তুলে কলকণ্ঠে বলে উঠি, দেখেছি গো, দেখতে পেয়েছি। আবার কোন্ লুকোচুরি খেলা ? আমার চোখে লুকিয়ে থাকবে, এত ক্ষমতা নেই তোমার লাবণ্য। এস—খাটের উপর ভাল হয়ে বসে গান শুনতে হবে।

দরজা ঠেলে ঘরে এসে ঢুকল—আরে সর্বনাশ, আলাদা একজন।
লাবণ্য তো নয়, ঝিকমিকে লাবণ্য ফুড়ুত করে কোন্ দিকে
পালিয়েছে। কুৎসিত চেহারা, একটা চোথের সাদা ঢেলা বেরিয়ে
এসেছে। ভূতের বাড়ি বলে গোলবাড়ির বদনাম—কোন্ অন্ধিসন্ধি
থেকে প্রেতিনী বেরিয়ে এল এতদিনে। চেঁচামেচি করে আমার
তো একখানা কাণ্ড ঘটাবার কথা—এ জায়গার হাকিম বলেই
কোনক্রমে সামলে নিলাম।

কে আপনি ?

হকচকিয়ে যায় সে। মুখে জবাব আসে না।

আপনি কে ? কী নাম আপনার ?

লাবণ্য---

কণ্ঠস্বর কাঁপছে। জোচ্চুরি বলেই এমনি। মতলব করে লুকিয়ে ছিল, লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছিল। ওই যে বললাম 'দেখতে পেয়েছি'—অমনি ভেবেছে, ওকেই দেখেছি আমি। বোকা বনে ঘরে ঢুকে ধরা পড়ে গেল।

ধমক দিয়ে বলি, লাবণ্য! লাবণ্যকে চিনি নে যেন আমি! ধাপ্পা দেওয়ার জায়গা পেলেন না ? এক চোখ পিটপিট করে উনি লাবণ্য হতে এসেছেন!

সেই একটা চোখে জল গড়িয়ে পড়ল। কানা মেয়েটার চোখ নিয়ে খোঁটা দিলাম, এক বিন্দু লজ্জা হল না আমার। একটুকু মায়া নেই। পাংশুমুখে সে বলে, আর চেঁচাবেন না। রক্ষে করুন। গান হচ্ছিল, তাই একটু দাঁড়িয়েছিলাম। অক্সায় হয়েছে। চলে যাচ্ছি আমি।—যাচ্ছি।

সন্ধ্যাটা মনোরম হয়ে উঠেছিল। মাটি করে দিল। কাঁদতে কাঁদতে চলে যাচ্ছে, আমি যাচ্ছেতাই গালিগালাজ করছিঃ চরবৃত্তি করতে এসেছিলেন। পরিচয় দিয়ে যেতে হবে, কে আপনি। জানতে চাই সমস্ত কথা। কে পাঠিয়েছে আপনাকে ?

ফরফর করে চলে গেল জবাব না দিয়ে। ঝুপসি-ঝুপসি গাছ-পালার আড়ালে অদৃশ্য হল। রাত্রিবেলা যুবতী মেয়ের পিছনে ছুটব, এটা হতে পারে না। বিশেষ করে হাকিম যখন আমি। যা ভাবছি, যদি সত্যি চর হয়েই এসে থাকে, আরও আমার অখ্যাতি রটবে। কাজ নেই গগুগোলে।

আমার লাবণ্য এল আর-একটু পরে। গুম হয়ে ভাবছি তথন। নিঃশব্দ পায়ে এসেছে। ডাকে নি, কিছু না। হাসছে মৃত্মৃত্। ঘাড় তুলে হঠাৎ এক সময় দেখতে পেলাম।

এক কাণ্ড হয়েছে, জান লাবণ্য ? কে-এক মেয়ে এসেছিল স্পাই হয়ে। আমাদের কথা গাঁয়ে বোধ হয় কানাঘুষো হচ্ছে। চুপি-চুপি এসে দাঁড়িয়ে ছিল, আমি ধরে ফেললাম।

লাবণ্য চোখ বড় বড় করে বলে, তাই নাকি ? আবার নাম বলে কিনা লাবণ্য। লাবণ্য বলে, হডেও পারে।

কী হতে পারে ? কানা-চোথ ঝাঁঝরা-মুখ হতকুচ্ছিৎ সে হবে লাবণ্য!

আশ্চর্য হয়ে তার মুখে তাকাই। ছ্-চোখে চাপা হাসি তার।
একবর্ণ আমার কথা বিশ্বাস করে নি। তা হলে বিচলিত হত।
বললাম, সত্যি বলছি। মনে হয়, এই গাঁয়ের কেউ। এসেছিল
আমরা কী কথাবার্তা বলি শুনে যাবার জন্ম।

লাবণ্য ফিক করে হেসে বলে, তা কেন ? তোমায় দেখে চুকে পড়ল কথাবার্তা বলবার জন্ম। তোমায় তার ভাল লেগেছে। নিশ্চয় বলছি তাই।

কাছ ঘেঁষে এসে আবদারের ভঙ্গিতে বলল, হাঁা গো, কী সব কথাবার্তা হল ? মিষ্টি মিষ্টি ভালবাসার কথা ?

কী বলছ তুমি লাবণ্য, ছিঃ! ভালবাসা যেন হাটের মাল! যেখানে-সেখানে বললেই হল!

পরিত্প্রির সঙ্গে আমার কথা উপভোগ করছে। কী রকম ক্ষুধিতের মতন তাকিয়ে আছে, আরও বুঝি বেশি করে শুনতে চায়। বললাম, ভালবাসার কথা তোমারই জ্ঞা শুধু। তুনিয়ার অফা কোন মেয়ের শোনবার নয়।

অনিন্দ্য মুখখানি আমার দিকে তুলে ধরে সে বলল, কেন, আমি কী ?

এক ফালি জ্যোৎস্না এদে দাঁড়িয়েছ তুমি আমার লাবণ্য। আর কালো-কটকটে দেই মেয়ে—যেন কাদার ঢিবি।

এমন খোশামুদি কথার উপরেও লাবণ্য কোঁদ করে একটা খাদ কেলল। হাদি কিন্তু মুখে—হাদি ভিন্ন মুখে বুঝি অন্ত ছায়া পড়েনা।

এ কী, হিংসে হল ভোমার ? ভারি মজা তো!

লাবণ্য বলে, বজ্ঞ হিংদে আমার। আর ভয়। ওই যা বললে তুমি—কাদা হলে ছানতে পার, গড়তে পার, গায়ে লেপটে নিতে পার। জ্যোৎস্নার তো কেবল ভেদে ভেদে বেড়ানো—ধরা-ছোঁওয়া যায় না, আপন করে আটকানো যায় না, শুধুই কেবল পভ লেখা। দেখ, তুমি ভুল দেখ নি—সত্যি আমি এদেছিলাম, ওই মেয়েটা ঢুকছে দেখে সরে দাঁড়ালাম। কী তুমি বলবে, আড়ি পেতে শুনছিলাম ভয়ে ভয়ে। নিশ্বাস বন্ধ করে শুনছিলাম।

আর মোটে দাঁড়ায় না। হাসুক আর যা-ই করুক, ভয় পেয়ে গেছে মনে মনে। ভয়েরই কথা। এত আসা-যাওয়া তুপুরে বিকালে সন্ধ্যায়—লোকের নজরে পড়েছে; হাতেনাতে ধরবার জন্ম মেয়েটা এসেছিল। পাড়ারই মেয়ে খুব সম্ভব, লাবণ্যের জানা-শোনার মধ্যে। অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছি—খবর চাউর করে দেবে আক্রোশবশে। কলঙ্ক মুখে মুখে আগুনের মত ছড়াবে। কী গঞ্জনা পাড়াগাঁয়ের সমাজে! আমারই ভুল কবিতা লিখে আর আজেবাজে গল্প করে এতদিন চলতে দেওয়া। আর নয়।

পরদিন দয়ালহরিকে বাসায় ডেকে—যা থাকে কপালে—কথাটা পেড়ে ফেললামঃ আপনার মেয়ের বিয়ের কথা বলছিলাম। আমি অযোগ্য হয়তো। যদি অনুগ্রহ করে মানে দাদাই অভিভাবক আমার, কলকাতার ঠিকানা আপনার জানা আছে। আমার মত আছে জানলে তাঁদের দিক দিয়ে খুব সম্ভব আপত্তি হবে না। কিছুদিন থেকে ভাবছি কথাটা। যদি আপনি প্রস্তাবে রাজি থাকেন—

দয়ালহরি বিমৃঢ্ভাবে ক্ষণকাল চেয়ে রইলেন। কিছু যেন বুঝতে পারছেন না। তারপরে হাউহাউ করে এক গাদা কথা বলে চলেছেন। কালা না আনন্দ বুঝতে পারি নে।

আপনি—তুমি বাবা, পায়ে ঠাঁই দেবে লাবণ্যকে ? আঁতুড়ঘর

থেকেই ঠেলাগুঁতো খেয়ে মান্ত্র, জনমত্রখিনীর এতবড় ভাগ্য! একা ওর ভাগ্য নয়, আমাদের বংশ ধরে সকলের।

কেলা ফতে, আবার কী। লাবণ্য দেবী, এইবারে তুমি একেবারে আমার। এই গোলঘরের ভিতরেই বাসর আমাদের। গান শোনাব পাশে বসিয়ে ভোর-রাত্রি অবধি। কাদা আর জ্যোৎস্নার একটা তুলনা হল না—তা কাদারই মতন যদি হাতে ছানি আর গায়ের উপর লেপটে রাখি, কে কী বলতে পারবে তখন ?

সন্ধ্যার মুখে অফিস থেকে ফিরে আমাদের কথাবার্তা। হরিশ চা করে দিল, চা ইত্যাদি খেয়ে মাঠের আল ধরে দয়ালহরি দ্রুতপায়ে বাড়ি চললেন। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি আমি। অনতিপরেই আবার দেখতে পাই, বাড়ি থেকে বেরুচ্ছেন। চঞ্চল হয়ে পড়েছেন ভত্রলোক, চুপচাপ বসে হুঁকো টানবার অবস্থানেই। বাড়ির মধ্যে খবরটা দিয়ে গ্রাম টহল দিতে বেরুলেন। ওঁর স্বভাব টের পেয়েছি এতদিনে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বিরাটগড়ের আপামর-সাধারণ সমস্ত ব্যাপার জেনে যাবে। কত সোমত্ত মেয়ের মা-বাপের হিংসায় ঘুম হবে না। যে মেয়েটা ওত পেতে এসে দাড়িয়ে ছিল, তারও। আমিও চাচ্ছি ঠিক তাই। লাবণ্য ও আমাকে নিয়ে কথাবার্তা যদি কিছু উঠে থাকে, এবার সকলে খোলাখুলি জায়ুক, লাবণ্য আসে আমারই কাছে এবং এর পরে কায়েমি হয়ে থেকে যাবে। শুধু পাঁজিতে ভাল একটা শুভদিনের অপেক্ষা।

না, ঠিক উপ্টো। এলেন দয়ালহরি আমারই কাছে। এই চলে গেলেন, একটু পরে আবার ফিরে এসেছেন। বললেন, খবরদার, খবরদার। কথাটা পাঁচ কান না হয়ে যায় বাবাজি। সেইটে সমঝে দিতে এলাম। আশীর্বাদ হয়ে যাক, তারপরে। পরম ছাঁচড়া জায়গা—কেউ কারও ভাল দেখতে পারে না। ভাংচি দেবে, ধোঁট পাকাবে। আশীর্বাদ হয়ে গেলে তার পরে

এই কলা। পৌষ মাস পড়বার আগেই আশীর্বাদ সারতে হবে। পাঁজি দেখলাম, আঠারোই মোটামুটি দিন আছে। ওই দিন।

मामारक **राज्यां का**नित्र मिरा हरत ।

আমি লিখব না, তুমি লেখ। আগ বাড়িয়ে আমার লেখাটা ভাল হবে না। ভাববেন, আমিই ভোমায় ভজিয়েছি। ওই আঠারোই'র আগে আসতে লেখ। বরের আশীর্বাদ, কনের আশীর্বাদ একদিনে। দোসরা মাঘ বিয়ে। বলছিলাম তাই বড়বউকে। পোড়াকপালি শতেকখোয়ারি বলে মেয়েকে গালি দাও, কপালখানা কী করে এসেছে দেখ এইবার। আকাশের চাঁদ নেমে এসে গরিবের উঠোনে বর হয়ে দাঁভাবে।

দয়ালহরি চলে গেলে কাগজ-কলম নিয়ে বসলাম। বাপের মতন দাদা, বড্ড রাশভারি। সেজগু সোজাস্থুজি তাঁকে না कानित्र वर्षेमित्क निथनाम । উल्लाह्म আজকে আর এই পাচ্ছি নে, দে মনোভাব চিঠির লেখাতেও ঝকমক করছে: বউদি ভাই, তোমার চাঁপাতলার পাথনা-কাটা পরী বিরাটগড়ে এসে লুকিয়ে আছে। চাঁপাতলার ঠিকানাটা দাও নি, তা হলে মিলিয়ে নিতাম। তবু নিশ্চয় সেই, সন্দেহ করা চলে না। এমন রূপ আর এমনি স্বভাবের মেয়ে খুঁজে বের করতে পারে, সে চোখ আমার বউদিরই শুধু আছে। মেয়ের ঘরবাড়ি এখানে—কলকাতায় মামার বাড়ি থাকত, তুমি সেই সময় দেখে এসেছ। তোমার ইচ্ছা শিরোধার্য করলাম বউদি, মেয়ের বাপের কাছে এক রকম রাজি হয়ে এসেছি। অভানে মলমাস, বিয়ে মাঘের আগে নয়। তবু এঁরা আশীর্বাদটা সেরে রাখতে চান। মেয়ের বাপ নয়তো ভরসা রাখতে পারেন না। আবার মুশকিল, ষষ্ঠীপুকুর বলে এক লক্ষ্মীছাড়া জায়গা থেকে সম্বন্ধ এসে মজুত আছে, সাতশ'টি টাকায় আটকে রয়েছে। কন্তাপক্ষ অতদূর উঠবেন না, বরপক্ষও নামবেন না। হঠাৎ যদি কোন পক্ষের স্থমতি হয়ে যায়, তোমার বউদি, তখন তো কশাল চাপড়ানো। সেই হেতু সম্বর হওয়ার দরকার। মেয়ের বাপ আঠারোই পাকা দেখতে চান। বিয়ে দোসরা মাঘ। তার আগে দাদার এসে মেয়ে দেখে কথাবার্তা বলার দরকার। আমার চোখে ভূল হতে পারে—দাদা না এলে কিছুই পাকা হচ্ছে না।

বউদির জবাব এলঃ তোমার দেখায় ভুল হবে কেন ভাই ?
তুমি রাজি তো আমরা সকলে রাজি। টুমুকে বললাম, সে তো
রাজি হয়ে মাথা কোমর অবধি কাত করে আনল। নতুন কাকিমার
জক্য লাফাচ্ছে। তোমার দাদার এখন যাওয়া মুশকিল, ওঁর
মনিবের ইনকামট্যাক্সের মামলা চলছে। জান তো, মনিব কী
রকম নির্ভর করে ওঁর উপর—ফুটো-একটা দিনের জক্সও ছাড়তে
পারবে না। দরকারও নেই, উনি বলছেন। বিয়ের যখন দেরি
আছে, তার আগে স্থ্যোগমত গিয়ে কনে আশীর্বাদ করে
আসবেন।

আবার লিখেছেন, চাঁপাতলার যে মেয়ের কথা তোমায় লিখেছিলাম, তার বিয়ে হয়ে গেছে। চাঁপাতলা কি একট্থানি জায়গা, মেয়ে কি একটা সেখানে ? মেয়েটার চুল দেখলাম কটা মতন—আমারও তাই শেষটা তেমন ইচ্ছা ছিল না…

মন্ত্রগুপ্তি বটে! উভয় শক্তিই ধরেন দয়ালহরি—কথা ছড়াতে যেমন ওস্তাদ, ঠোঁটে কুলুপ এঁটে থাকভেও তেমনি। গ্রামের মধ্যে এত বড় ব্যাপার, এত সমস্ত তোড়জোড়, অথচ কাকপক্ষীতে জানতে পারে নি। আশীর্বাদের ঠিক আগের দিন সতেরো তারিখে দয়ালহরি মুখ খুললেন। যত্রতত্র নয়—সন্ধ্যাবেলা থানায় আমাদের আডা বসেছে, সেইখানে গিয়ে বললেন। কন্সার পিতা হিসাবে নেমস্তর করতে এসেছেন ওঁদের। আমার নিবেদন, শুভ পাকাদেখা আগামী কাল, আপনারা উপস্থিত-অমুপস্থিত স্বান্ধ্রবে আমার বাড়িতে পদধূলি দেবেন, পান-তামাক খাবেন। একত্র হয়ে সকলে পাত্র আশীর্বাদ করতে যাব।

সকলে হৈ-হৈ করে ওঠেন: পাত্র কে হোড় মশায় ? সমস্ত ঠিকঠাক করে ফেলেছেন, আমরা কই ঘুণাক্ষরে জানি নে!

দয়ালহরি একগাল হেদে আমায় দেখিয়ে দিলেন। হঠাৎ কেমন যেন স্তর্কতা, এ-ওর মুখে তাকায়। বড়-দারোগা বললেন, ডুবে ডুবে জল খান মশায়। পাত্র হলেন শেষটা আপনি ?

দয়ালহরি বললেন, আমি কিছু জানি নে। হুজুর নিজে উপযাচক হয়ে—আরে দূর, হুজুর বলি কেন, অভ্যাসবশে এসে যায়—বাবাজি নিজে থেকে প্রস্তাব করলেন। ভাল ঘরের ছেলে, ভাল সহবং—কত রকম বিনয় করে বললেন। আমি তবু বললাম, বড় ভাই মাথার উপরে, তাঁকে সমস্ত জানানো তো উচিত। তা ভাইয়েরও মত এসে গেছে। তিনি মহাশয় লোক—আসতে পারছেন না, কিন্তু খুশি হয়ে মত দিয়েছেন।

ডাক্তারবাবু বললেন, কনে চোথে দেখেছেন ভায়া ?
হেসে ঘাড় নাড়িঃ দেখেছি বই কি! কাছাকাছি তো বাড়ি।
দয়ালহরি বলেন, ওঁর বারান্দা থেকে আমাদের উঠোন দেখা
যায়। সর্বদাই দেখছেন।

ডাক্তারবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, ভাল হোক আপনার। স্থুৰী হোন।

তারপরে একটা সমস্যা উঠল, আশীর্বাদ কোন্ জায়গায় হতে পারে ? বরের বাজি কন্যাপক্ষ আসেন, এই হল রীতি। কিন্তু আর যেখানে হোক, গোলবাজিতে শুভকাজ কদাপি নয়। ডাক্তারবাব শিউরে ওঠেন। দয়ালহরি অতশত আগে ভাবেন নি, তাঁরও এখন ঘোরতর আপত্তি। অলক্ষুণে বাজি—বিয়ে হতে হতে হল না, কনে মরে পড়ে রইল। একলা কনে নয়, তার মা-বাপ যত আত্মীয়-স্কলন। মরে পচে গন্ধ হয়ে গেল। রক্ত শুকিয়ে কালো হয়ে রইল ঘরের মেঝেয়। আর ও-বাজিতে শভা বাজবেনা, উলু দেবে না কেউ কোনদিন।

দয়ালহরি বলেন, ধানছকো মাথায় দিতে হাত কেঁপে যাবে

আমার, আশীর্বাদ উচ্চারণ করতে গলা শুকোবে। সে কী কাণ্ড— এখনও সব চোখের উপর ভাসে। গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে ভাবতে গেলে।

ডাক্তারবাবু আমার দিকে চেয়ে বললেন, বয়দে আমি অনেক বড়, জাতেও কায়েত। কলমির ঝাড়ের মতন আমরা কায়েতজাত—টেনে দেখুন, একটা-না-একটা সম্পর্ক বেরিয়ে পড়বে। কক্যাদায় উদ্ধার করছেন, মহৎ প্রাণ আপনার, ঠাকুর মঙ্গল করবেন। আপনার দাদা যখন আসতে পারলেন না, আপাতত আমায় তাঁর জায়গা নিতে দিন। আমি বরকর্তা, আমার বাসায় এসেক্যাপক্ষ আশীর্বাদ করবেন।

এর চেয়ে ভাল কিছু হতে পারে না। স্থৃতহিবুক যোগ পাঁচটা বিঞান থেকে। আশীর্বাদ ওই সময়। ডাক্তারবাবু বললেন, এই তবে পাকা রইল। পাঁচটা নাগাত আপনি চলে যাবেন। চন্দন-টন্দন মেখে, গিলে-করা পাঞ্জাবি ফুল-কোঁচা ধৃতি পরে পুরো-পুরি বর সাজতে হবে। খুঁত রাখা চলবে না। মেয়েরা নেই, বেটাছেলেদের করতে হবে সমস্ত। সময় থাকতে আগেভাগে যাবেন। বড়বাবু ছোটবাবু আপনারাও যাবেন কিন্তু বরের সঙ্গে। আমরাই সকলে মিলে রীত-রক্ষা করব।

দয়ালহরি করজোড়ে বলেন, আজে না। ওঁরা আমার বড় হিতৈষী, সর্বদা দৃষ্টিমুখ দেন—ওঁরা কনেপক্ষ। আমার বাড়ি থেকে একদল হয়ে গিয়ে আশীর্বাদ করে আসব।

ডাক্তারবাবু কৃত্রিম কোপে বলেন, আর আমি কেবল ক্ষতিই করে বেড়াই, হিত কারও কখনও করি নে ?

**म्यानहित श्रं कहता (हँ-एँ करत्र ।** 

তবে আমিই বা কনেপক্ষ না হব কেন ? বর সেজেগুজে আমার বাইরের ঘরে বসে থাকবে, আমি হোড় মশায়দের সঙ্গে আশীর্বাদ করতে আসব।

वष्-मौरत्रांगा रहरम वलालन, जा यिन वर्णन वत्र निर्छ्य रेजा

সকলের বড় হিতৈষী। হোড় মশায়ের মুরুকি উনি। আশীর্বাদের জ্বন্য ওঁরই বরঞ্চলের আগে আসা উচিত।

হাসাহাসি চলল খানিকটা। ছোট-দারোগা বললেন, তবে খুলেই বলি। আপনার উপর খুব খানিকটা রাগ ছিল স্থার। সেই একদিন খেলা নিয়ে হোড় মশায়ের সঙ্গে বকাবকি হল, আপনি তাই নিয়ে অকারণে ফরফর করে চলে গেলেন। খেলা বন্ধ করে দিলেন আমাদের সঙ্গে। তিন বছর অস্তে খত-হাপ্তনোট তামাদি হয়, কিন্তু দারোগা আর কেউটেসাপের রাগ ইহজন্মে তামাদি হয় না। কিন্তু তাই হয়ে গেল আজকে। উদার পুরুষ বটে আপনি। গরিবের কম্থাদায়ে লোকে দশ-বিশ টাকার সাহায্য করে, কিন্তু যেচে গিয়ে এভাবে কেউ দায় উদ্ধার করে না। বয়সে আপনি ছোট, নয়তো পায়ের ধুলো নিতাম এই দশজনের মাঝখানে।

লজ্জায় এর পরে স্থানত্যাগ করা ছাড়া উপায় কী ? কিন্তু
যাই বা কোথায় ? সর্বত্র এই কথা, সবাই ধন্ত-ধন্ত করে। কেউ
মুখে বলে স্পষ্ট করে, কারও বা চেয়ে দেখার মধ্যে টের পাওয়া
যায়। দলিল রেজেপ্ট্রির জন্ত যারা দূর-দূরান্তর থেকে আসে,
তারাও সন্ত্রম-দৃষ্টিতে তাকায় আমার দিকে। বিরাটগড়ে এসে
লাভ অফ্রন্ত হল। লাবণ্য, তোমায় পেলাম আর এই অঞ্লভরা এত স্থাতি।

আশীর্বাদ যথারীতি হয়ে গেল। একটা আংটি দিয়েছেন। আকারে ছোট, মাঝের আঙুলে যায় না, কড়ে-আঙুলে অনেক কপ্তে ঢোকানো গেল। দয়ালহরি লজ্জা পেয়ে বলেন, গোপন কিছু নেই—ঘরে ছিল, তাই দিয়েছি। বাবাজির আঙুলের মাপে নতুন গড়িয়ে দেব, তার সময় ছিল না। আর বলতে কী, টাকও কাঁকা। তবে পুরনো হলেও ভাল জিনিস। ডাক্তারবারু তো জিনিস চেনেন, আংটির পাথরখানা দেখুন না।

আমার হাত টেনে নিয়ে ভাক্তারবাব্ ঘ্রিয়ে ঘ্রিয়ে দেখেন।
মণিরত্ব চেনেন তিনি সত্যি—এক বয়সে নাকি ঘাঁটাঘাঁটি করছেন,
বই-টই অনেক পড়া আছে। ঠাহর করে দেখে বললেন, ভাই তো
হে, বৈদ্র্যমণি। এ জিনিস কোথায় পেলে বল দিকি ? খাঁটি
কথা বল।

দয়ালহরি নিঃখাস ফেলে বলেন, পুরনো ঘর আমাদের।
কর্তাদের আমলে বিস্তর ছিল। গেছে সব। এক-আধ গুঁড়ো
এমনি তলানি পড়ে আছে। তা সকলের মুকাবেলা বলছি—
গয়নাও দেব আমি ছ-পাঁচখানা। নতুন নয়, তবে সাচ্চা মাল।
গা সাজিয়ে দেব।

কথা শুনে ডাক্তারবাবু জ্রকুটি করলেন। ফিসফিস করে আমায় বলেন, বনেদিআনা দেখাচছে। নবাব খাঞ্জে-থাঁর নাতি! আমি যেন কিছু জানি নে! গরিবের দায় উদ্ধার করছেন, ভাল কথা। তা বলে ধাপ্পায় ভুলবেন না ভায়া। আংটিটা সত্যি ভাল, দামি জিনিস। কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন, এমন-কিছু সেকেলে নয়। হয়তো বা চোরাই মাল। তা ছাড়া, পাবে কোথায় ? ও-মানুষ সব পারে। বাজে ভাওতা আমি সহু করতে পারি নে।

মনটা খারাপ হল। দয়ালহরির বিপক্ষে আগেও শুনেছি। কিন্তু আজ থেকে সম্পর্ক আলাদা। লাবণ্যর বাবা—আমার অভি আপন জন। ডাক্তারবাবু এমন করে না বললেও পারতেন আজকের দিন্টায়।

কাজকর্ম চুকিয়ে বাদায় ফিরতে দদ্ধ্যা। শীতটা বড় কম আজকে। ফুরফুরে হাওয়া ছেড়েছে। বড়-দারোগা বলছিলেন, আবহাওয়া বদলে যাচ্ছে। অ্যাটম-বোমার কাগু। অভ্রানে বদস্ত-কাল পড়ে গেল। বসস্তরোগেরও ধুন্দুমার লাগবে এইবার। ডাক্তারবাবুর মঙ্গা।

বারান্দায় উঠে একট্থানি দাঁড়াই। কী আশ্চর্য জ্যোৎসা!

দিনমানের মতন চারিদিক দেখা যায়। দিনমানটাই যেন মোলায়েম হয়ে গিয়ে জ্যোৎস্নারাত্রি হয়েছে। অতদূরে হোড়-বাড়ির চালের মটকা অবধি স্পষ্ট দেখছি।

শোন শোন, ও লাবণা, আমতলায় কেন ? আমের ডালে বোলই ধরে নি এখনও—কিসের লোভে ঘুরছ? কাছে এস—কী হল এতক্ষণ ধরে, খবর শুনবে না ? খবরের জন্মে ঘুরঘুর করছ, সে কি আর বুঝি নে ? লজ্জা কিসের ? এস।

ফটকের গরাদ ধরে বাইরে দাঁড়িয়ে রইল, ভিতরে আসে
না। কথা যা বলে, তার ছনো হাসি। চোখ-মুখ নাচানো তারও
ছনো। বলছে, এক গাঁয়ের এবাড়ি-ওবাড়ি বিয়ে, তার মধ্যে
মজা কোথায় ? গোলবাড়ি থেকে বর হয়ে তুমি চুপিসারে বেরুবে,
সে আমার মোটেই ভাল লাগে না। ঘাটের উপরে অনেক দূর
থেকে, ধর, বড় বড় পানসি এসে লাগল—বরের নৌকো,
বর্যাত্রীদের নৌকো, পুরুত আর প্রবীণেরা আলাদা নৌকোয়,
আগে-পিছে বাজনাদারের নৌকো। ঘাটে নেমে তোলপাড়।
ঢোল কাঁসি সানাই বাজে। সোঁ-সোঁ করে হাউই ওঠে আকাশে,
আকাশে উঠে তারা কাটে। চরকি-বাজি ঘোরে বোঁ-বোঁ করে—
আগুনের স্থদর্শনচক্র। গাঁয়ের যত মানুষ ঘিরে এসে দাঁড়িয়েছে।
বিয়ের কনে আমিও উকিঝুঁকি দিচ্ছি সকলের নজর এড়িয়ে। ভারি
ভাল লাগে। এমনি সমস্ত জাঁকজমকের বিয়ে পছন্দ আমার।

কথা তো নয়, মনের খুশির উপছে-পড়া আবোল-তাবোল। হেসে উঠলাম: বেশ তো, এস না, ভিতরে চলে এস। যুক্তি করি তুজনে, কী রকম হলে ভাল হয়।

উন্ত, এমনি আমার কত নিন্দে! এইমাত্র এক কাণ্ড হয়ে গেল, জান ? আমি চুল বাঁধছি। মা এসে চুলের মুঠি চেপে ধরল। এই মারে তো মারে। হাকিম মানুষ হয়ে কী করে জানল রে তোকে ? না জানলে অমন চাঁদের মতন ছেলে আপনি এসে ধরা দেয় ? বলু হতভাগা মেয়ে, সত্যি কথা বলু। গোলবাড়ির পুকুরে জল আনতে গিয়ে সেই সময় বুঝি যেতিস লুকিয়েচুরিয়ে ? ভাবসাব করেছিস ?

শুনলে গো, তুমি হলে নাকি চাঁদ! চাঁদ ধরেছি বলে মা আমার চুলের মুঠি ধরে গালি দিচ্ছে, আবার হাসিতে ফেটে পড়ছে: ধিছি কলিকালের মেয়েরে বাবা, তোদের খুরে দগুবং। পছন্দের বর নিজে ধরে নিয়ে এলি, অক্স কাউকে কিছু করতে হল না। তা বেশ হল, দিব্যি হল, সোনার পালক্ষে রাজরাজ্যেশ্বরী হয়ে বোসগে মা আমার। মায়ের চেঁচামেচিতে পাড়ার লোক এসে জমতে লাগল। লজ্জা, লজ্জা! আমি তখন দে ছুট—

দয়ালহরি সংসারের কী বর্ণনা দিয়ে থাকেন, আর লাবণ্যের মুখে আহা-মরি এ কোন্ ছবি! দয়ালহরি হেন মান্নুষ সব পারেন —ওই যা বললেন ডাক্তারবাব্। পাছে কোন দাবি-দাওয়া করে বিসি, ইনিয়ে-বিনিয়ে অত তুর্দশা শোনালেন। খুব সম্ভব তাই। তাই নিশ্চয়়। বাড়ির এই হাসকুটে মেয়েটা আর কোতৃকি মা—মায়ের কাছ থেকে ছুটতে ছুটতে মেয়ে পালিয়ে এসেছে। ছুটে এসেছে কিনা—বুক উঠছে নামছে, আর মুখের উপর ভুবনমোহন হাসি।

ক্ষেপে গেলাম যেন। ধরে ফেলব, আর এখন ভয়টা কিসের ? এই খাটের উপর বসে ঠাণ্ডা হয়ে বিয়ের যুক্তি-পরামর্শ আমাদের ছজনের। হাঁক-ডাক করে তারপরে গান শোনাব। মোমের মতন কোমল নিটোল পা ছটি ঝুলিয়ে দিয়ে বসে থাকবে লাবণ্য। কী আর হবে! লোকে বলবে বেহায়া বর, বেহায়া বউ। আমাদের বয়ে গেল।

কিন্তু কথা শোনার মেয়ে কিনা! পালাচ্ছে, আমিও পিছনে ছুটি। ভয়-সঙ্কোচ গিয়ে এক্ষুনি হঠাৎ বীরপুরুষ হয়েছি। থমকে দাঁড়াল সে খানিকটা দূরে গিয়ে। খিলখিল হাসিঃ ধরুন দিকি, কত ক্ষমতা! সে আর পারতে হয় না। ধরুন, ধরুন—

क्रि आत योवन ट्रिंग एर्स एक्टि। शांगल रुख हूटे हि।

ছুটতে ছুটতে কাছে এসে গেছি। ধরি এইবারে। ডান দিকে খানিকটা অমনি সরে চলে যায়। থমকে দাঁড়াল এক মুহূর্ত। হেসে হেসে ভেঙে পড়ছে—ভারি ফুর্তি আমায় বেকুব বানিয়ে। হাসির দমকে দমকে জ্যোৎস্নার দরিয়ায় যেন ঢেউ দিয়েছে। পাঁকাল মাছের মতন লাবণ্য তার ভিতরে পিছলে পিছলে পালায়।

আচ্ছা, এইবারে। ধর। চু-উ-উ—। ছেলেরা কপাটিখেলার সময় দম ধরে যেমন ছোটে। এই ক'মাসে অনেক শিখেছে দেখি শহুরে মেয়ে—পাড়াগাঁয়ের খেলাধুলো রপ্ত করেছে, খেলাচ্ছে আমায় নিয়ে। নিঃসীম স্তর্কতা—তার মধ্যে উড়ছে ভ্রমর শুঞ্জনধ্বনি করে। সোনার ভ্রমর।

পায়ে পায়ে ঠোকর থাচ্ছি, তখন মালুম হল মাঠে নেমে পড়েছি। ধান কাটা হয়ে গেছে, তার গোড়াগুলো উচিয়ে রয়েছে শৃলের মতো। মাটি যেন পাথর। লাবণ্য কিন্তু অবহেলায় ছুটছে তার উপর দিয়ে। তার পায়ে লাগে না। ছুটছে, কিংবা উড়ছে। শাড়িতে ঢাকা পা যেন লঘু ছটি পাখনা—মাটির গায়ে গায়ে পাখনা ছটি উড়ছে। জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটছে। মাঠের মধ্যে উচু টিলায় বাবলাবন, পাখির কিচিরমিচির দেখানে। কে হঠাৎ ডেকে ওঠে, মুংলি—। মুংলি গরুর নাম। মুংলি-ই-ই-ই—। এদিকে-সেদিকে গরু চয়ে বেড়াচ্ছে কয়েকটা এখনও, গোয়ালে যায় নি। পোষা গাইগরু কে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

থেমে যাই, মানুষ আছে তবে তো মাঠে। রাত্রিবেলা সোমন্ত মেয়ের পিছু ছুটেছি, হোক না ভাবী বউ, কেউ দেখতে পেলে ভাড়া করে আসবে। চিনে ফেলে তখন ভাববে, মাথা খারাপ হয়ে গেছে হাকিমের। কী সর্বনাশ! থেমে দাড়াই। দাড়িয়ে পড়ে কাতর হয়ে বলছি, হার মানছি ও লাবণ্য, ধরা দাও এবারে। ধরা দাও।

লাবণ্যও দেখি থেমেছে। হাসছে মিটিমিটি। পাগলই করবে আমায়, ভাল থাকতে দেবে না। আচমকা ছুট দিয়ে ধরি পিয়ে এইবারে। তুহাত বাড়িয়েছি, টেনে নেব বুকের মধ্যে— হঠাৎ সে আর্তনাদ করে ওঠে: হাতে কী তোমার ? দেখি, দেখি। আমার সেই আংটি। আমার আংটি কে তোমায় দিল ? হতবৃদ্ধি হয়ে বলি, হোড় মশায় দিয়েছেন আশীর্বাদে।

আমার আঙুল থেকে ওই আংটি টেনে খুলে নিয়েছিল। চামড়ার এক পর্দা উঠে গেল, একটু তবু মায়া নেই। জানোয়ার, জানোয়ার! টাকা ওদের সব। হাতটা সরিয়ে নেব, আমার যে তথন সে ক্ষমতা নেই!

মুখ-চোখ তার কী রকম হয়ে উঠল। আমার ভয় করে।
মাথামুণ্ডু নেই, এসব কী বলছে ? পাগল নাকি ? ঠাণ্ডা করবার
অভিপ্রায়ে বলি, আমি আর তুমি কি আলাদা ? অমন করে
বলে না লক্ষ্মীটি! আমার কপ্ত হয়। আংটি আমার হাতে ছোট
হয়েছে, ভোমার ঠিক-ঠিক হবে। এস, পরিয়ে দিই।

ভুকরে কেঁদে উঠল এবারেঃ আমায় পরানো যায় না। সেই যা তুমি বল কবিত্ব করে—আমি শুধু জ্যোৎস্নাই। শুধুই চোখে দেখবার। ধরতে পারবে না। জড়িয়ে ধরে আদর করতে পারবে না। ঘরে আমার ঠাই নেই—দিন-রাত ভেসে ভেসে বেড়ানো, নেশা ধরিয়ে দেওয়া তোমাদের চোখে, আর কান পেতে ভালবাসার কথা শোনা। বুকে আমি কোনদিন জায়গা পাব না।

কী যেন হয়ে গেল পলকের মধ্যে। হাত বাড়িয়েছিলাম, হাতের নাগালে এল না। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবনার অবস্থা আমার নেই। ধনুকের তীর যেমন সাঁ করে চলে যায়, তেমনি সরে পড়ল কোথায় পলকের মধ্যে।

কোথায়, কোথায়!—কোন্দিকে গেল ? বাবলাবনে শাড়ি-পরা কে একজন। ওইখানে গিয়ে কাঁদছে। না, কাঁদছে না এখন, একটা গাইগরুর গলায় হাত বুলাছে। আমি পিছনে, টের পায় নি। পিছন থেকে হাত জড়িয়ে ধরিঃ কী হয়েছে বল ? কত আর খেলাবে আমায় ? আংটি তোমার বাবাই তো দিলেন, নিয়ে নাও তুমি সে আংটি। ফিরিয়ে দিচ্ছি।

ঝটিতি মুখ ফেরাল। কোথা লাবণ্য—দেই জন, চর সন্দেহে যাকে গালিগালাজ করেছিলাম। ভাবছি, চোথ খারাপ হয়ে গেল নাকি আমার? রূপের অলক্ষ্য রিশিতে সারা মাঠ হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে বেড়াল আমায়। ওই কতটুকু দূর থেকে ছুটে চলে এল—বাবলাতলায় হাত ধরে ফেলতেই ভিন্ন একজন। আলতো রূপ ছোঁয়া পেয়ে যেন ঝুরঝুরিয়ে ঝরে গেল কেয়ার পরাগের মতন। জোনাকি যেন আলোক ঢেকে ফেলে লহমার মধ্যে কিল-বিলে পোকা হয়ে গেল।

হাত ছেড়ে দিলাম, কিংবা ঝাঁকি মেরে সে-ই ছাড়িয়ে দিল। ছু হাত কোমরে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। কী ভয়ঙ্কর! প্রেতিনী ভেবেছিলাম একদিন, তবু তো এমন সামনাসামনি এ চেহারা দেখি নি। একটা চোখে আগুনের হলকা, আর কানা-চোখের উল্টনো ঢেলাটা বুলেটের মতন তাক করে আছে ওপাশে। কথা বেরুছে না বুঝি—ঠোঁট কাঁপল কয়েকবার। তারপর বলে, আপনার এ কথা আমিই তো জিজ্ঞাসা করব। আর কত খেলাবেন বলুন দিকি ?

হতভম্ব হয়ে বলি, আমি কী করেছি ?

বাসায় ডেকে পাঠিয়ে কুকুরের মত দূর দূর করে তাড়ালেন। বাবার কাছে যেচে বিয়ের কথা পাড়লেন তারপরে। এখন আবার আশীর্বাদের আংটি ফেরত দিচ্ছেন।

কবে আমি বাসায় ডেকেছি আপনাকে ?

এমনি নয়, চিঠি লিখে। রাখাল ছোঁড়ার হাত দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। ভণ্ড মিথ্যেবাদী—এখন আর কিছুই মনে পড়বে না।

কী সর্বনাশ, আপনাকে দিয়েছিল সে চিঠি ?

আমার নামের চিঠি—লাবণ্য নাম লেখা। আমায় ছাড়া কাকে দেবে ? মিথ্যে বলে পার পাবেন না। রেখে দিয়েছি সে চিঠি, ফেলি নি। একলা অসুখে পড়ে আছেন, খবর শুনে কী রকম মনে হল—বাইরে থেকে ক'দিন উকি দিয়ে দেখেছিলাম। ভিতরেও যাই নি। সেই বড় দোষ হল ? দোষ কিসের সে কি বৃঝি নে—কুচ্ছিত চেহারা, তার উপরে আমরা গরিব।

কণ্ঠস্বরে সকল তিক্ততা ঢেলে দিয়ে উৎকট হাসি হাসলঃ যা ভেবেছেন. হবে না। আংটি যখন একবার পরে ফেলেছেন আর রেহাই নেই। দশের মুকাবেলা পরেছেন, বড় বড় সব সাক্ষি। আমি ঠেকাতে গিয়েছিলাম, বিশ্বাস করুন। বাবাকে নয়, মায়ের কাছে কেঁদে গিয়ে প্রভলামঃ বিয়ে দিও না তোমরা—ওই আরশুলা-হাকিমের সঙ্গে তো কিছুতে নয়। ও-লোকের চেয়ে মুখ্যুস্থ্য চাষাভুষো অনেক ভাল। মা যাচ্ছেতাই গালিগালাজ করল। বাবা শুনে রাগের বশে গুমগুম করে পিঠে কিল। ঠাণ্ডা মাথায় পরে আমিও ভাবলাম, গরিবের মানমর্যাদা কিসের ? বাবার ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলায় না। এ সংসারে চিরকাল থাকা চলবে না; বিদেয় হতে হবে। যেতেই হবে যে জায়গায় হোক। মরবার হলে তো কলকাতায় খাদা গঙ্গা ছিল, এখানকার নোনা-গাঙে ডুবতে যাব কেন ? কলকাতায় মামার বাড়ির ছাত ছিল, লাফ দিয়ে পড়লে নিশ্চিস্ত-শায়ে এসে গরুর দড়ি গলায় দিয়ে ঝুলো-ঝুলি করবার মানে হয় না। মরতে যখন সাহস পাই নি. হোক বিয়ে—দেখাই যাক। আপনি বিদ্বান মামুষ, দেখতে ভাল। খেতে পরতে দেবেন, আর না হয় লাথিঝাঁটা খাওয়াবেন সেই সঙ্গে। সে আমার খুব অভ্যাস আছে। অপমান করে একদিন বাসা থেকে তাড়িয়ে দিলেন বলেই তো এত বড় লাভ হাতছাড়া করা যায় না। এক গাদা কথা বলে পিছন ঘুরে গরুর পিঠে থাবড়া দিল। গরু

এক গাদা কথা বলে পিছন ঘুরে গরুর পিঠে থাবড়া দিল। গরু তাড়িয়ে বাড়ির দিকে চলল। পাথর হয়ে আমি দাঁড়িয়ে আছি।

সারারাত্রি ছটফট করেছি। বুদ্ধিশুদ্ধি তালগোল পাকিয়ে গেল। ওই কানা মেয়ে যদি লাবণ্য, কাকে নিয়ে মেতে ছিলাম এতদিন ? কার পিছনে ছুটাছুটি করেছি ? যড়যন্ত্র একটা। সেই আশ্চর্য রপসী দয়ালহরির চেনাজানা কেউ, হয়তো বা দয়ালহরির মেয়ের সখি। চালাকি করে আমায় ফাঁদে ফেলেছে। পাড়াগাঁয়ে এমন ঘটনা নতুন নয়—ফরসা মেয়ে দেখিয়ে সাত পাকের সময়টা কালো মেয়ে কনে-পি ড়ির উপর বসিয়ে আনে। এদের পদ্ধতি কিছু নতুন, কালটা আধুনিক বলেই। এখনকার পাত্র শুধুমাত্র চোখের দেখা দেখে পুলকিত হয়ে বরাসনে বসে না। কথাবার্তা বলে ভাবসাব জমাতে চায়। লাবণ্য সেজে সেই কাজ করে দিল। তারপরে আমাকে দায়-উদ্ধারক উদারপ্রাণ বানিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা অঞ্চলময় চাউর করে ভাল ভাল সাক্ষিরেখে আশীর্বাদ অবধি চুকিয়ে দিয়ে সরে পড়ল। হিসাবপত্র করে ছকে ফেলে কাজ হাদিল করা—পিছনে বড় মাথা কাজ করেছে। স্থলরী শয়তানীকে আর একটিবার হাতের কাছে পাওয়া যায় নাং ছেড়ে কথা বলব না তখন।

ঘুম নেই। চোথ বুজে শুই আর উঠে উঠে বিদি। বিছানা ছেড়ে চকোর দিয়ে বেড়াই কখনও বা নিশি-পাওয়ার মতন। সে অবস্থা বুঝবেন না আপনারা—বুঝতে না হয় যেন কখনও। হঠাৎ যেন কায়ার শব্দ আসে কানে। আসে কোন্ দিক দিয়ে 
থ একবার মনে হল, আমার বুকের ভিতরে কায়া ঘুরে বেড়াচ্ছে—আমিই ঠিক কেঁদে উঠেছি। এমন কি, চোখে হাত বুলিয়ে দেখি ভিজে-ভিজে কি না! কিংবা কত বছর আগে এক রাত্রে এই বিয়েবাড়িতে যে তুমুল কায়ার রোল উঠেছিল, পোড়োবাড়ির গোপন কোন কক্ষে আটক হয়ে আছে, তার বুঝি একটুখানি কে ছেড়ে দিল। আজ সক্ষ্যায় ধবধবে মেয়েটা পাগলের মত হয়ে গিয়ে হঠাৎ যেমন ডুকরে কেঁদে উঠেছিল—স্পষ্ট নয়, কান পাতলে সেইরকম যেন শুনতে পাচ্ছি। নিস্তব্ধ রাতে কান পেতে অনেক দ্রের ঝিল্লিধ্বনি শোনার মত।

এদিক-ওদিক দেখছি। ঘরের ভিতর কিছু নয়, জানলা, খুলে দিয়ে বাইরের পানে তাকাই। রাত্রি শেষ। জ্ঞ্যোৎস্না ডুবে গেছে, আমতলায় নিবিড় অন্ধকার। কিছু দেখা যায় না। কুঁজোর জল মাথায় থাবড়ে আবার শুয়ে পড়লাম। ঘুম—ঘুম—ঘুম!

সকালবেলা মাঠ পার হয়ে হোড়-বাড়ি ছুটেছি। এত কাছে থাকি, প্রথম দিন থেকেই দয়ালহরির এমন খাতিরের মামুষ, রঁখা-ব্যঞ্জন পিঠা-পায়স অবিরত বওয়াবয় হয়েছে—কিন্তু আমি আজ প্রথম এই বাড়ি। দয়ালহরি আয়োজন করে একদিন বাড়িতে আহ্বান করবেন—মনের সঙ্কল্পটা মাঝে মাঝে ব্যক্ত করেন—অতএব আহ্বানের অপেক্ষাতেই আসতে পারি নি এত কাল। সেই রাজস্ম কাগুই সত্যি সত্যি হতে চলল, পালকি চড়িয়ে জামাই করে বাড়িনিয়ে আসছেন। সেইটের যদি কোনপ্রকারে মার্জনা হয়। সর্বনাশের মুখে আঁকুপাকু করে মান্ত্র্য, যা মাথায় আসে করে বসে। আমার ঠিক সেই গতিক।

বাইরের এদিকটায় জনমানব নেই। ঘুম থেকে ওঠে নি কেউ, না কী ব্যাপার ? স্থপারি-পাতার বেড়া দিয়ে ভিতর অংশ আলাদা করা। দেদিকে মুখ বাড়িয়েছি...একটানা আওয়াজ কিসের ? ক্ষণে ক্ষণে তীব্র তীক্ষ ভয়ানক হয়ে ওঠে, আবার কমে যায়, কিন্তু একেবারে থামে না। আওয়াজ ঘরের ভিতর থেকে আসছে।

সহসা পুরুষের গর্জনঃ সারারান্তির গেল, সকালবেলাতেও হাপর চালাবি ? বাইরে যা এখন, রান্নাঘরে চলে যা বলছি।

তাই বটে, কামারশালে হাপর-চালানোর মতন কতকটা।
ভরর-ভরর ভস-ভস, ভস-ভস ভরর-ভরর। বাইরের বাতাস প্রাণপণে
কুড়িয়ে দেহে ঢোকাচ্ছে, দেহের ভিতর থেকে বাতাসের শেষ
কণিকা অবধি বের করে দিচ্ছে। সমস্ত জীবনসতার একটিমাত্র
কাজ শুধু এই। নিদারুণ শ্রমে ফুসফুসটা সজোরে হাহাকার করে
উঠছে এক-একবার যেন।

এত করে বলছি, কানে যায় না বুঝি ? রাতের মধ্যে ছটো

চোখ এক করতে দিলি নে। এবারে রেহাই দে একটু। তোর ছটো পায়ে পড়ি, চলে যা বেরিয়ে।

আওয়াজের ক্ষণিক বিরতি দিয়ে স্ত্রীকণ্ঠ করকর করে ওঠেঃ তুমি যাও যে চুলোয় খুশি। আমি পারব না। সাত লঙ্কা নড়ে বেড়াবার অত ক্ষমতা নেই আমার।

হায় ভগবান, হায় ভগবান! না নড়বি তো স্থাকড়া **গুঁজে** দে মুখের ভিতরে। আওয়াজ না বেরোয়।

তুমি কানের ভিতরে স্থাকড়া গোঁজ। গুঁজে দিয়ে যম-ঘুম ঘুমোওগে।

পিছিয়ে বাইরের দিকে চলে এসেছি ইতিমধ্যে। এক পক্ষ হলেন দয়ালহরি। বরাবর তাঁর মিনমিনে কণ্ঠ শুনি, নিজের ঘরে সিংহনাদ ছাড়ছেন। বিপরীতে নিশ্চয় বড়বউ—য়াঁর হাতের রায়া বিস্তর খেয়েছি এবং লোকের কাছে য়াঁর কথা উঠলে দয়ালহরি গদগদ হয়ে ওঠেন। ভাবী শ্বশুর-শাশুড়ির দাম্পত্যালাপ কান পেতে কেমন করে শুনি ? পিছিয়ে বেশ খানিকটা দূরে গিয়ে দাঁড়িয়েছি।

ফিরে যাব কি না, দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ভাবছি। ইতিমধ্যে আরও সব কথাবার্তা হয়ে থাকবে, দূর বলে সম্যক কানে আসে নি। হঠাৎ শুনি, গুম-গুম-গুম আচ্ছা-রকম পিটুনি। আলাপের এতদূর পরিণতি ভাবতে পারি নি। ঘাড় নিচু করে হেঁ-হেঁ করে বেড়ানো মান্ত্র্য দ্য়ালহরি বাড়ির মধ্যে এমনধারা বীরপুরুষ, চাক্ষ্য না দেখলে প্রত্যয় হয় না।

বড়বউয়ের আর্তনাদ: ওরে বাবা, মরে গেলাম—

মরিস নে তো! না মরে চিরটাকাল জ্বালালি এমনভাবে। কত জন্মের শক্রন। বাড়িঘর জমিজিরেত তো অর্ধেক গিয়ে আছে। আমিও যাব। একটা একটা করে স্বাইকে খেয়ে তারপরে নিজে না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরবি তুই। মড়া ফেলবার একটা লোক থাকবে না, শিয়াল-কুকুরে টেনে খাবে। তাই শতোর কপালে আছে।

কথার ফাঁকে তিবতাব ছু-চারটে করে পড়ছে। আর বড়বউ মিরি-বাঁচি চেঁচাচ্ছেনঃ গেছিরে, মেরে ফেলল রে খুনে ডাকাত। আধ-মরা মানুষ বলেও দয়াধর্ম নেই। ওরে, পাড়ার সব মরে গেল নাকি—কেউ একবার থানায় গিয়ে খবরটা দিয়ে আসে নাংহাতকড়া দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে যাক।

পাড়ার মান্থ্য কি, বাড়ির বড় মেয়েটাই তো নির্বিকার। লাবণ্য বেরিয়েছে। বাইরে-বাড়ি কোন কাজে আসছিল। আমায় দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি কাছে এল।

চলে যাচ্ছৈন কেন ? আসুন, ভিতরে আসুন। মাকে মারছেন বাবা। এইবারে বেরুবেন। আচ্ছা, আমি গিয়ে খবর দিচ্ছি, আপনি যাবেন না।

দাওয়ায় পিঁ ড়ি পেতে দিয়ে ধীরেস্থত্বে ঘরের ভিতর চুকল। আজব কাগু! মাকে ঠেঙানোর কথা কেমন সহজভাবে বলে! যেন সকাল-বেলার নিত্যক্রিয়া—মুখ ধোওয়া, উঠানে ছড়া-ঝাঁট দেওয়া, বাইরের উন্থনে ফ্যানসা-ভাত চাপানো—এইসবের আগেকার একটা ব্যাপার। গাছ থেকে পাতা পড়ার মত এই ব্যাপারে তাকিয়ে দেখার কিছু নেই। আমার আসার খবর বলেছে গিয়ে লাবণ্য। মুহুর্তে চারিদিক ঠাগু। জোড়ে বেরিয়ে এলেন—দয়ালহরি, পিছনে বড়বউ।

গাছপেত্নী বলে নাম আছে একটা। চোথে না-ই দেখি, ছেলেবয়সের রূপকথা এবং পটুয়াদের ছবিতে তার চেহারাটা পেয়েছি।
কিন্তু জ্যান্ত মানুষের কাছে কোথায় লাগে কল্পনার বল্তঃ নুম্না
এই বড়বউ। লম্বা লাঠির মাথায় একটা বড় গ্লোব বসানো—এতেই
বর্ণনা হয়ে গেল। বিশাল মাথাটা পাল্লার এক দিকে তুলে দিন,
এবং বাকি সমস্ত দেহ অন্ত দিকে—ওজনে সমান দাঁড়াবে। দাঁড়িপাল্লায় না তুলেই স্বচ্ছন্দে বলা যায়। অবাক হতে হয়, ওই বৃহৎ
গোলক কাঠির মত দেহ বয়ে বেড়াচ্ছে কী করে ?

বড়বউ হাঁ-হাঁ করে উঠলেনঃ দেখ, মেয়ের কাগুজ্ঞান দেখ একবার। পর-অপরের মতন বাবাকে দাওয়ায় পিঁড়ি পেতে বসিয়েছে ! ঘরে যাও বাবা, খাটের উপরে বোস গিয়ে। এতকাল শহরে কাটিয়ে এসেও মেয়ের জ্ঞানবৃদ্ধি হল না।

মধুর মোলায়েম কণ্ঠস্বর—আহা-হা, অন্তর একেবারে শীতল করে দেয়। মা ছোট্ট ব্যুসে গেছেন, তাঁর কথা জানি নে। আমার বউদিও কিন্তু এমন মিষ্টি সুরে বলতে পারেন না। দয়ালহরি কথায় কথায় বড়বউয়ের গল্প ফাঁদেন। শুনে শুনে এক বাৎসল্য-ভরা মাজননীর ছবি পেতাম। শুধু এই গলা শুনেই মনে হচ্ছে, অন্তত এই সম্পর্কে তিনি মিথ্যে বলেন নি। মুথে যে কথাগুলো বললেন, আম্চর্যভাবে আমার মনের ছবির সঙ্গে মিলে মাচ্ছে। কথা শুনতে কিন্তু চোখ বুজে। চোখ মেলে দেখতে গেলে বিতৃষ্ণা আসবে। কী উৎকট চেষ্টাই না হচ্ছে কথাগুলো কণ্ঠদেশ থেকে ধাকা দিয়ে বের করবার। চোখ বড় হয়ে কোটরের তলা থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়, গলার শিরা-উপশিরা দড়ির মতন টান-টান হয়ে ওঠে। কথার চাপে হয়তো বা শ্বাস আটকে শিরা ছিঁড়ে ধপাস করে ভুঁয়ে পড়ে যাবেন। কী জন্তে এত কথা বলতে যান উনি—শুয়ে পড়ে খাকুন না, উঠে আসবারই বা কী দরকার ?

উঠে আদা শুধু নয়, ক্রত উঠানে নামলেন। রান্নাঘর-মুখো যাচ্ছেন। কত কষ্টের যে যাওয়া! বসে বসে ছ-হাতে ভর দিয়ে প্রপথিপিয়ে যাচ্ছেন ব্যাঙের মত। ভাবী জামাই বাড়িতে পেয়ে গেছেন, রান্নাঘরের কায়দা দেখাবেন কিঞ্চিৎ। কত পাঠিয়েছেন এযাবং—খাত্য বললে হবে না, এক-একটি নিপুণ শিল্পকর্ম। খাওয়ার আগে হাতে ধরে দেখতে হয়। দাঁত দিয়ে কামড় দিতে সঙ্কোচ লাগে। আজকেও ঠিক সেই কর্মে রান্নাঘরে চললেন। বুকের ভিতরটা টনটন করে ওঠে, বিশুক্ষ এই হাড় ক'খানার উপর কেমন করে দয়ালহরির হাত উঠল! কাল থেকে সম্পর্ক পালটেছে—খাশুর-জামাই আমরা। এবং এসেছিও দরবার করতে। কিছুই সে সব মর্নে রইল না—পদ-প্রতিপত্তির জোরে এতদিন ধমকে এসেছি, সেই ধমকই মুখে এসে গেল।

কী রকম মামুষ আপনি হোড় মশায়—ছি-ছি! অসুখে-বিসুখে এই তো সিকিখানা হয়ে আছেন। মায়াদয়ার কথা ধরি নে, ওসবের ধার ধারেন বলে মনে হয় না। কিন্তু হিসাবি মামুষ তো আপনি —মারতে গিয়ে আপনার হাতেই তো বেশি লাগে।

বজ্বউ রান্নাঘরের ছাঁচতলা থেকে ফিরে দাঁজালেন। দয়ালহরির জবাবের আগেই বলে উঠলেন, ও কিছু নয় বাবা। কোন্ সংসারে না আছে! ছটো মেটে-কলসি গায়ে গায়ে রাখলে ঘা-গুঁতো লাগে। এ তবু ছ-জন মানুষ পঁটিশ বছর ঘরসংসার করছি। কিছু না, কিছু না। একটু জলটল না খেয়ে তুমি কিন্তু যেতে পারবে না বাবা।

দয়ালহরি হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। জ্রীর কথার সঙ্গে সঙ্গেরম হয়ে উঠলেনঃ তোমারই বা আকেল কী রকম বাবাজি ? হুট করে অন্দরে ঢুকে পড়লে। ছ-একবার কাশতে হয়, কিংবা সাড়া নিতে হয় —বাড়ি আছেন নাকি ? অবিশ্রি তুমি আপন মানুষ—দেখেছ, দেখেছ। আজ না হল, ছ-দিন পরে তো দেখতেই। তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয় নি। তবে আমার কথাটাও শোন, ছ-পক্ষের বিচার হোক। আগুনের তাতে বসে একগাদা রায়াবায়া করবে—খোশামোদ করেছি, মাথার দিব্যি দিয়েছি—এত জিনিস রাঁধে, নিজে যদি তার থেকে কণিকা মুখে দেয়! বারোজনকে খাইয়ে দেবে—বললে বিশ্বাস করবে না, বাড়তি হলে পথের মানুষ ডেকে ডেকে খাওয়াবে। ভাল রায়া হয়েছে, ওই য়ে মুখে একবার বলল—তাতেই কৃতার্থ। আর আমি খেটে-খুটে বাড়ির উঠানে পা দিয়ে দেখব শুকনো কঞ্চি একখানা। কঞ্চি, যাই হোক, বাঁশবনে চুপচাপ পড়ে থাকে—এ কঞ্চি ফ্যাসফ্যাস করে কামারের জাঁতা টেনে মরে দিনরাত। দেখে আর প্রাণে জল থাকে না।

অতিশয় বেজার মুখে হুঁকোদান থেকে হুঁকো টেনে দাওয়ার ধারে গিয়ে ছড়ছড় করে বাসি জল ফেলে দিলেন। খোলের ফুটোর মুখে গাড়ুর নল লাগিয়ে নতুন জল ঢালছেন। কথার জের চলেছেঃ পঁটিশ বছর ধরে এই ব্যাপার। দিন নেই, রাত নেই। শীত নেই, গ্রীম্ম নেই। কত সয় বল মানুষের ? বাড়িতে দাঁড়াতে পারি নে। তোমরা দেখ, আপিস হয়ে গেলেও বুড়ো বাড়ি যায় না—থানায় যাচেছ, এখানে-ওখানে ফাঁপোরদালালি করে বেড়াচেছ। আসব কোন্ আনন্দে বল, বাড়িতে আমার কিসের টান ? যতক্ষণ বাইরে থাকি, ততক্ষণ ভাল। সারাদিন খেটেখুটে রাত্তিরে ছ-দও সোয়াস্তিতে ঘুমোব, সে উপায় নেই। কতক্ষণ ভাল লাগে ? ক'দিন মানুষের ধৈর্য থাকে ? এক-আধ দিন নয়, পাঁচিশ পাঁচিশটা বছর। মাথা খারাপ হয় কিনা, তুমিই বল। সময় সময় সভ্যি ইচ্ছে করে মারতে মারতে একেবারে মেরে ফেলে দিই। আমি মরে গেলে ও যে ভিক্ষে করে খাবে, ভগবান সে উপায় রাখে নি।

বলতে বলতে গলা যেন ধরে এল। কলকে নিয়ে গন্তীর মনোযোগে তামাক সাজতে বসলেন।

বড়বউ ইতিমধ্যে রান্নাঘরে ঢুকে পড়ে তারস্বরে হাঁপাচ্ছেন। হাতের কাজও চলছে, কড়াইয়ে ভাজাভুঞ্জির আওয়াজ।

ইতস্তত করে অবশেষে আসল কথা বলে ফেললাম, দেখুন, ষষ্ঠী-পুকুরে একবারটি খবর পাঠালে হয়।

দয়ালহরি ঘাড় তুলে তাকালেনঃ কেন?

কাতর হয়ে বলি, সাত-শ' টাকার জন্মে সম্বন্ধটা আটকে রয়েছে, সে টাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

দয়ালহরি জ্রকৃটি করেন: সাত সকালে বাসি হাতে, বাসি মুখে এই তুমি বলতে এসেছ ? সেদিন যে খুব ধানাইপানাই করলে — অযোগ্য পাত্র তুমি, অমুগ্রহ করতে বলছিলে। কী হে, মনে পড়ছে না ?

মাথা চুলকাই। জবাবের কী আছে!

অনুগ্রহ চেয়েছিলে, তা সেই অনুগ্রহ-ই করলাম আমি। প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেছি। যোগ্য-অযোগ্যের বিচার করলীম না। নতুন আবার কী হল ? আগের সে দয়ালহরি নেই। কথাবার্তা চালচলন আলাদা।
আমার সেদিনের কথাগুলো তাক করে করে ছুঁড়ছেন। নিরুপায়ে
মার খাওয়া ছাড়া গতি নেই। কিন্তু আজ নাকি আমার জীবনমরণ সমস্তা। আমতা-আমতা করে তাই বলতে হয়, ষষ্ঠীপুকুরের
ওঁরা আগে এসেছিলেন তো। কথাবার্তাও এগিয়েছিল—

দেমাক করে ভেঙে দিয়ে গেল। এবারে পস্তাবে। সেই তুলনায় কত ভাল পাত্র পেয়ে গেছি, হিসাব করে দেখুকগে। ভাবছি, বরের খুড়ো সেই বাবরি-চুলওয়ালা লোকটাকে বিয়ের নেমন্তন্ন পাঠাব। মনের হুঃখে মাথার চুল ছিঁড়ে বেটা টেকো হয়ে যাবে।

রসিকতায় নিজেই হা-হা করে হাসেন। তখন মরিয়া হয়ে বলি, পণের সেই সাত-শ' টাকা আমি দিয়ে দেব। আরও পাঁচ-শ' না হয় এদিক-সেদিক খরচের বাবদ—

দয়ালহরি গম্ভীর হয়ে গেছেন। বললেন, কম্মা দান করতে পারি তোমায়। প্রস্তাব করেছিলে, রাজি হয়ে গেছি। কিন্তু ভিক্ষে নিতে যাব কেন ? তোমারই বা সাহস হল কী করে যে ভিক্ষা দিতে চাইছ ? এমন আম্পর্ধা ভাল নয়।

লাবণ্য এই সময় লোহার হাতায় আগুন এনে বাপের কলকেয় দিল। তাকাল আমার দিকে। চোখে হাসি উপছে পড়ছে। ভারি যেন মজা!

ধীরেস্থস্থে কলকে ছঁকোর মাথায় বসিয়ে গোটাকয়েক স্থানা দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে দয়ালহরি বললেন, বাবাজী, পুরনো ঘর আমাদের। অবস্থা পড়ে গেছে, কিন্তু ভিক্ষের টাকায় মেয়ের বিয়ে দেব না। আমার বাড়ির উপর বসে এতবড় কথা বললে—অহ্য কেউ হলে কান ধরে বের করে দিতাম। কিন্তু মুশকিল হয়েছে, জামাই মামুষ তুমি—ঠিক ঠিক জবাবটাও তো দিতে পারছি নে। যাকগে, বাজে কথায় কাজ নেই। ষ্প্তীপুকুরের চেয়ে বেশি পছন্দ তোমায়। তোমাকেই কহ্যা সম্প্রদান করব। সেই জোগাড়ে লেগে যাও।

রায় দিয়ে তামাক টানতে টানতে উঠে পড়লেন। বোঝা গেল সমস্ত। নাগপাশে জড়িয়ে গেছি। একটা একটা করে দিন কেটে যায়। দয়ালহরি একবার করে উর্ভোগ-আয়োজনের খবর শুনিয়ে যান। আজকে ঢ়লির বায়না হল। গাঁয়ের কী হাল হয়েছে— সারা বিরাটগড় ঢ়ঁড়ে সামিয়ানা মিলল না, সদর থেকে ভাড়া করে নিয়ে আসতে হবে। আর নয়তো ধুতি-শাড়ির আচ্ছাদন দিয়ে কাজ চালানো ছাড়া উপায় নেই। ছ্যু গোয়ালা দইয়ের দাম হাঁকছে প্রাতাল্লিশ টাকা মণ। এই সেদিন অবধি দশ টাকার দই ভোজের পাতে খেয়ে লোকে বাহবা-বাহবা করেছে। সেই জায়গায় পাঁচিশ টাকা বললাম তো গোয়ালা কী বলে জান বাবাজি গ হবে না কেন পাঁচিশ টাকায় গ কিন্তু ছ্ব হবে না—জল। জল জমিয়ে দেব। সে ক্ষমতা রাখে ছ্র্যোধন। বাবুমশায়, তেমন তেমন ঢাকবার জিনিস পেলে গোটা পুকুর জমিয়ে দই বানাতে পারি।

এমন সব মজার কথায় হাসবার অবস্থা নেই আমার। দয়ালহরি বলেন, ছোটবাবু মাঝে পড়ে শেষটা পঁয়ত্রিশে রফা করে দিলেন। মামুষ কী রকম তাঁাদোড় হয়েছে দেখ, দারোগার কথাতেও দর কমাতে চায় না। দারোগা ধমক দিলে আগে মাংনা দিয়ে যেত। তবে আমার হল নমো-নমো করে দায় সারা। মাল নিচ্ছি মোটমাট পনের সের, কত আর ঠকাবি বল ?

মতলব করে এসে শুনিয়ে যান কি না, জানি না। শুনি, আর কাঠ হয়ে যাই। শুভদিন এগিয়ে আসছে। আর বিয়ের পরেই ভো আমার ফাঁসিকাঠে চড়বার দিন এগুতে লাগল। ফাঁসির আগে কিন্তু এমনধারা হয় নি। বিয়ের চেয়ে ফাঁসির ধকল অনেক কম।

একদিন সন্ধ্যার পর হঠাৎ সেই শয়তানীকে পেয়ে গেলাম। সেই রূপসী। সাহসটা বুঝুন, একেবারে ঘরের মধ্যে চলে এয়েছে। আগে যেমন আসা-যাওয়া করত। ক্ষিপ্ত হয়ে বলি, তুমি সর্বনাশ করেছ। কী করেছি আমি, কোনু শক্রতা আমার সঙ্গে ?

মেয়েটা তিব্লেক বিচলিত নয়। আগেকার চপলতা নেই। শাস্ত হয়ে তাকিয়ে আছে।

কে তুমি ? দয়ালহরির সঙ্গে কী সম্পর্ক তোমার ?

বিষাদে ম্লান দৃষ্টি তুলে সে বলল, কিছু না, কিছু না। ছনিয়ার কারও সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই।

তুমি জোচ্চুরি করেছ। রূপের ফাদে ফেলে কুৎসিত মেয়েট। আমার কাঁধে গছিয়ে দিচছ।

গালি যেন কানে যায় না। আগ্রহে বরঞ্চ স্তিমিত দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে ওঠেঃ রূপ আছে আমার ? দেখতে পাচ্ছ আমার রূপ ? তোমার চোখে ভাল লাগে ?

মাথা খারাপ নাকি মেয়েটার ? কোনও মুগ্ধজন কখনও বন্দনা জানায় নি, আয়নায় নিজের মুখ দেখে নি ? জানেই না রূপ আছে কি না তার ?

একেবারে কাছ ঘেঁষে মুখের পানে মুখ তুলে বলে, সভ্যি আমায় দেখতে ভাল ? আমতলায় তুমি দাঁড়িয়ে থাকতে আমারই জন্মে, লাবণ্য আসবে বলে নয় ?

কী আশ্চর্য! কটকটে-কালো মোচাকের মতন ফুটো-ফুটো মুখ, তার জন্ম পথ তাকাতে যাব ?

আমিও তাই ভাবতাম। তোমার মুখের ভাল ভাল কথা—
সমস্ত আমার, একটি কথাও লাবণ্যর নয়। তবু কিন্তু ভয়
ঘুচত না। একদিন তার পরথ করলাম। তুমি গান করছ।
লাবণ্য এসেছিল, সরে গিয়ে আমি লাবণ্যর পথ করে দিলাম।
আড়ি পেতে শুনছি, কী কথা বল তুমি তার সঙ্গে। দেখলাম,
তাড়িয়ে দিলে; কাঁদতে কাঁদতে সে চলে গেল। কত শাস্তি যে
পেলাম তথন!

যে মেয়ে আমায় নিয়ে এমন ব্যাকুল, তার উপরে কতক্ষণ রাগ

থাকে ? রাগ আমার জুড়িয়ে জল হয়ে গেল। বললাম, অনেক লুকোচুরি হয়েছে। আর নয়। আজ আমি তোমার সমস্ত কথা শুনব। নয় তো ছেড়ে দেব না।

কোন্লোভে মুহুর্তে সে উচ্ছুসিত হয়ে ওঠেঃ ছাড়বে না ? কী করবে তবে ? ধরবে ? ধর না, ধর আমায়—

রাত্রিবেলা সেই আশ্চর্য মেয়ে আমার ঘরের মধ্যে এক হাত দূরে দাঁড়িয়ে তাকে ধরতে বলছে। পাগল হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বার আমন্ত্রণ। আমি কিছু সিদ্ধতাপস নই। গায়ে কাঁটা দিয়েছে, ধরবার জন্ম হাত বাড়িয়েছি। কী অসহ অবস্থা তথন। হাত কিন্তু ফিরে এল—কিছুই নয়, শৃন্তা, একটা ছায়া। সে ছায়া কাছে থেকে অতি স্পষ্ট দেখছি—দৈঘ্য আর প্রস্থ মাত্র নয়, ঘনতা আছে। থি-ডাইমেনশন সিনেমা-ছবির মতো। তবু কিন্তু আছে সে দাঁড়িয়ে। বিষয় কাতর মুখের আকৃতিঃ ধর গো, আমার যে বড় সাধ! কুৎসিত লাবণ্যর গায়ে-গায়ে কতদিন ছায়া হয়ে ঘুরেছি। আমায় জোচ্চোর বললে—সভিয় সভিয় তাই। ওই মেয়ে যা নয়, তাই সাজিয়ে দেখিয়েছি। লোভে পড়ে করেছি—যদি হুটো ভালবাসার कथा वल, यनि এक ट्रे एडाँग्रा नाख, এक वात यनि जालिक्रान वाँध। আমার ছায়ায় লাবণ্যের তুমি ওই রূপ দেখেছিলে। শঠ আমি, শাস্তি দেবে না ? দাও গো, দাও। রাগ করে ক্ষেপে উঠে ছ-হাতে টেনে হি চড়ে নিয়ে নাও তোমার বুকের উপর। যেমন লাবণ্যকে নেবে ক'দিন পরে বিয়ের মন্ত্র ক'টা পড়ানো হয়ে যাবার পর।

বলতে বলতে সে ডুকরে কেঁদে ওঠে।

আমিও তো অধীর হয়ে উঠেছিঃ চেয়ে দেখ। দেখ। নিতে পারছি কই তোমায় ? হাতেই ঠেকছ না। আমি কী করব ?

হাতই তুললে না মোটে, ঠেকবে কিসে ? মনে ভাবছ, খুব একটা চেষ্টাচরিত্র হচ্ছে। স্বপ্নে যেমন হয়। বিছানার উপর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এদেশ-সেদেশ ছুটোছুটি কর, অথচ একটা পা-ও নড়ে না যেমন।

সে তো স্বপ্ন। এখন জেগে রয়েছি আমি—

জোরে ঘাড় নেড়ে সে বলে, না, স্বপ্ন এখনই। আমরা জেগে — আমি আমার মা-বাপ আর বোনেরা। আরও কত। তুমি বিভোর হয়ে ঘুম দিচ্ছ— আর জেনে বসে আছ, এটা করছি, সেটা করছি। ঘুম ভেঙে জেগে উঠবে— তাকে বল মৃত্যু। জেগে তখন হাসবে: কত সব কাণ্ড করেছি এতক্ষণ— স্বপ্নে হাকিম হয়েছিলাম, স্বপ্নে বিয়ে করেছি লাবণ্য নামে বিকটাকার এক কনে…

শুনতে শুনতে আমারও মনে হল তাই। ঘুমুচ্ছি নাকি আমি? চোথের পাতায় হাত বুলিয়ে দেখি। কিন্তু ঘুম যদি হয়, চোথে হাত দিয়েই বা কী বুঝব ? এ-ও আর-এক স্বপ্প—চোথে হাত বুলিয়ে এই ঘুম পরথ করা। ঘুম আর জাগরণে গোলমাল হয়ে যাচছে। সেই সন্দেহের আজ অবধি মীমাংসায় পৌছনো গেল না। আমার এই কাহিনী ছই জীবনের কলহ—ঘুমের আর জাগরণের। বসে বসে জীবন-কথা লিখছি—ঠিক জানি, আমার পিছন দিকে এই ছটো চোখের আড়ালে কোন কিছুই নেই, একেবারে ফাঁকা। যেই চোখ ফেরালাম, চকিতে ওদিকটা বানানো হয়ে গেল—নজরের আড়ালের সামনেটা অনাবশ্যক হয়ে সঙ্গে সঙ্গে লোপাট। সিনেমা-স্টুডিয়োর ছবি তোলার মতন কতকটা। ছবিতে দেখেন বিশাল অট্টালিকা, কিন্তু বানিয়েছে যত্টুকু মাত্র ক্যামেরায় আসবে। দোতলার সিঁড়ির হয়তো চারটে ধাপ, ঘরের হয়তো দেড়খানা দেয়াল। বাকি আর কিছু নেই। দর্শক ভাবে, গোটা বস্তুটাই রয়েছে। জ্বগংটাও তাই।

এই আমার মনের গতিক। আপনারা কতজ্ঞনে পাগল ভাবেন আমায়, হাসাহাসি করেন—মন্তব্য কদাচিৎ কানে এসে যায়। আমিও আপনাদের ভেবে একা-একা খলখল করে হাসি: দেখ দেখ, পাগলা-গারদের লোকগুলো আমাকেই আবার পাগল বলছে!

সেই মেয়েকে বললাম, হল না হয় তাই। আমার হাত না উঠুক ছুঁতে না পারি, কান ছটো খোলা আছে। তোমার পরিচয় বল, শুনতে পাব। নাম কী তোমার ?

নাম ? নামে কি চিনবে ? চম্পা। আর ছই বোন আমার— যুঁই আর জবা। দয়ালহরিকে জিজ্ঞাসা কোর, সে সব জানে।

নামটা চিনি-চিনি করি। বিশেষ করে পাশাপাশি তিনটে ফুলের নাম পেয়ে। ডাক্তারবাবুর কাছেই বোধহয় শুনেছিলাম। জিজ্ঞাসা করি, সাহেব-কর্তার মেয়ে না তুমি ?

ঘাড় নেড়ে চম্পা সায় দেয়। বলে, এই গোলবাড়ি আমাদের। এই যেখানটা তুমি রয়েছ।

এর মধ্যে ভিন্ন কথা নিয়ে আসে: জবাটা বড় হিংসুটে। তুমি পায়চারি কর, তখন বলে কী জান ? মেঝেয় অত জুতো ঠকঠকিয়ে বেড়ায় কেন ? অত দেমাক কিসের ? ওকেও যেতে হবে। এমনি কত জনের ঘরবাড়ি জায়গান্ধমি জ্যান্তরা বারম্বার এসে দখল করেছে। জ্যান্ত মানে—যে-রকমটা ভাব নিজেকে তুমি। চিরকাল ধরে সকলে মরে আসছে, তুমিই কি চিরকাল বাঁচবে ?

তোমারই তো বিয়ে হচ্ছিল এই বাড়িতে ?

চম্পা বলে, তোমার ঠিক মাথার উপর দোতলার ঘর। তার উপরে ছাত। তার পাশে চিলেকোঠা। চুপি চুপি আমি চিলেকোঠার পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। বরের নোকো গোলবাড়ির ঘাটে এসে লাগবে—কত বাজিবাজনা, কত মশাল, সেই আলোয় সকলের আগে আমার বর দেখে নেব। সেই জন্মে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। তা আমার ছই বোন—ছই মুখপুড়ি জবা-যুঁই টের পেয়ে গেছে। তারাও দেখি পিছনে। রাত কত হয়ে গেল, বাড়িস্থন্ধ মান্ত্র্য ঘাটের দিকে তাকিয়ে। তারপরে এসে গেল নোকো। ছটো-একটা নয়, অনেক—অনেক। কিন্তু বর কই ? বর আমার এল না। মশাল নিয়ে ঘাটে বর এগুতে গিয়েছিল, সেই মশাল কেড়ে বাইরের বাজনদারদের ঘরে আগুন ধরিয়ে দিল। দাউ-দাউ করে জ্লছে। এই গোলঘরের লাগোয়া সিংদরজা—তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করেছে তো দমাদম কুড়ল পড়ে তার উপরে। আমগাছের মগডাল

থেকে ছাতে লাফিয়ে পড়ে আমাদের তিন বোনের বুকে-পিঠে-ঘাড়ে এদিকে চকাচক ছোরা চালাচ্ছে—

বলছে, আর হাসছে দেখি চম্পা। শুনতে শুনতে আমার দম আটকে আসে, আর হাসে সে তখন। বলে, প্রথম তুমি সেই বিরাটগড়ে এলে, মনে পড়ে? রাভহপুর হয়ে গেছে, গোলবাড়ির ঘাটে এক ডিঙি লাগল। ডিঙি থেকে তুমি নামছ। লঠন ধরে মাঝি পথ দেখিয়ে চলেছে। দেখছি আমরা এ-বাড়ি থেকে। জবাটা বড়ে পাজী, সে বলে কী জান ? সেদিন বর পৌছতে পারে নি—দেখ দিদি, ওই দেখ, তোর বর এসে গেল। আসছে এতকাল পরে। কী বখা মেয়ে, কলজেটা ছোরায় একোঁড়-ওকোঁড় করে দিয়েও তার ঠাট্টা-হাসি বন্ধ করতে পারে নি। তুমি কিন্তু এ-বাড়ি এলে না—অহ্য বাসায় গিয়ে উঠলে। কিন্তু জবার কথাই সতিট্ট হল—ঘুরে ফিরে আসতে হল সেই। মরা-বাড়িতে জীবস্ত লোকের বাসা।

আমার আজও সন্দেহ গেল না, সেই সময়টা আমি জেগে ছিলাম না স্বপ্ন দেখেছি ? কিংবা জাগরণ আর স্বপ্ন মুখোমুখি হয়ে এত সব কথাবার্তা বলে গেল ?

পরের দিন দয়ালহরিকে জিজ্ঞাসা করে নিঃসংশয় হই: চম্পা জবা যু<sup>\*</sup>ই—জানতেন এই নামের তিনটে মেয়ে ?

নিস্পৃহ ভাবে তিনি বললেন, সাহেবকর্তা বাড়ির মেয়েদের ফুল দিয়ে নাম রাখতেন। এমনিও ফুল ভালবাসতেন খুব। কর্তাঃ গিন্নি ছুজনেই। কাশীরে ফুলের দেশে থাকতেন কি না!

নাম কিন্তু ঠিক ঠিক রেখেছিলেন। মেয়েরা ছিল ফুলের মতন।

দয়ালহরি তাকিয়ে পড়লেনঃ তুমি দেখলে কোথা হে ? গল্প শুনেছ—ডাক্তারবাব্র কাছে ? ওঁর থুব যাতায়াত ছিল। কিন্তু বেশি রং ফলিয়ে বলেন, এই যা। তারপরে যে জন্ম আজ আমার কাছে এসেছেন: কলকাতায় যাওয়ার ঠিকঠাক করেছ, তা আমায় মুখের কথাটা বললে না কেন বাবাজি ?

কী সর্বনাশ, কতগুলো চোখ দয়ালহরির ? একটা নিশ্চয় পিছন দিকে, চুলের ভিতরে ঢাকা। মনে মনে কিছু ভাবলেও এ লোকের বোধ করি নজরে এসে যায়।

বলছেন, এ তল্লাটের লোকেও বিয়েপাওয়া করে থাকে। বিয়ের সওদা করতে কলকাতা অবধি যেতে হয় না। সদরে সব-কিছু পাওয়া যায়, বুঝলে ?

কনের থোঁজে আমার বউদি সারা কলকাতা চুঁড়ে বেড়ান। বিরাটগড়ের এই উৎপাত চেপে পড়ে সমস্ত বরবাদ করে দিচ্ছে। ঝেড়ে ফেলে চুপি চুপি বেরিয়ে পড়ব, এই ঠিক করেছিলাম। পালিয়ে বাঁচতে চাই। দ্য়ালহরির হা-হুতাশ পঁচিশ বছর ধরে চলছে। কাঁচা বয়স আমার—হয়তো আমায় ছনো-পঁচিশ বেঁচে থাকতে হবে। বড়বউ পঙ্গু হওয়ায় দয়ালহরির তবু একটা স্থবিধা, যত কিছু হাঙ্গামা বাড়ির ভিতরেই—বাইরে বেরুলে নির্মঞ্চাট। থাকেনও তাই বাইরে বাইরে। বড়বউ, তা ছাড়া, কলকাতার নয় বলে নবেলি বুলি নেই মুখে। মার খেয়ে ঝগড়া করে পরক্ষণে রান্নাঘরে ঢুকে উন্থনে কড়াই চাপিয়ে দেন। কিন্তু লাবণ্য নামক শহুরে বস্তুটিকে ঘরের ভিতরে আটক রাখা চলবে না, ঋ-ফলার মত পিছনে সেঁটে থাকবে অহরহ। এবং ট্যাঙ্স-ট্যাঙ্স কথা শোনাবে। যতই ভাবি, অন্তরাত্মা শুকিয়ে যাচ্ছে। কাজ নেই আমার সরকারি চাকরি করে। চাকরি এবং বিরাটগড় ছেড়ে সরে পড়িরে বাবা। তা দেখি, সমস্ত জানেন দ্য়ালহরি। ঘাটের নেপাল মাঝির খবর অবধি জেনে বসে আছেন।

বলেন, পাঁচ টাকায় তুমি নেপাল মাঝির নোকো ঠিক করেছ। বেটা জোচোর, গরজ বুঝে ডবল ভাড়া হেঁকেছে। শুনে'তো ছোটবাবু আগুন। ছু-টাকা তুমি আবার আগাম দিয়েছ। থানায় নিয়ে গোটাকতক রদ্দা ঝেড়ে দিতে বেটা নাক-কান মলে টাকা ফেরত দিয়ে এল।

পাঁচ টাকা হোক আর দশ টাকাই হোক, আমার টাকা আমি দিয়েছি। ছোট-দারোগা কোন্ আইনে নেপাল মাঝিকে মারধাের করে ?

রাণে রাণে থানায় ছুটলাম। ছোটবাবু হেসে ঠাণ্ডা ভাবে বলেন, আইন পাস হয় স্থার দিল্লির পার্লামেন্টে, কলকাতার এসেম্বলিতে। বিরাটগড় দূরের জায়গা, পথেরও অনেক ধকল। সব আইন ঠিকমত এসে পৌছতে পারে না। তথন আমাদেরই আইন বানিয়ে নিতে হয়।

বড়বাবু কথাটা লুফে নিয়ে বলেন, এই কাজটা কিন্তু ষোলআনা আইনসম্মত। হোড় মশায়ের মেয়েকে ফুসলেছেন আপনি,
নিজ হাতে চিঠি লিখে তাকে বাসায় এনেছেন। সে দলিল
আমাদের হাতে আছে। উড়ে উড়ে মধু খাচ্ছিলেন, বেকায়দায়
পড়ে শেষটা বিয়েয় রাজি হতে হল। এখন আবার অত্য মতলব
ভাজছেন। ভদ্রলোকের জাতকুল নষ্ট করে অত সহজে রেহাই হয়
না। ফৌজদারির কারণ ঘটে। সরকারি লোক বলে আপনার
দায়িত্ব আরও বেশি। বুঝে দেখুন সমস্ত। আপনি বন্ধুলোক,
আবার হোড় মশায়ও বিশেষ অনুগত আমাদের। কারও উপর
অন্যায় জুলুম হয়, আমরা চাই নে।

দয়ালহরি ছায়ার মত সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছেন। তিনি বললেন, শুভকর্ম মাঘ মাসে হবার কথা, কিন্তু বাবাজির মতিগতি বুঝে অত দেরি করা ঠিক হবে না। ঠাকুর মশায় বিধান দিলেন ক্ঞা অরক্ষণীয়া হলে মলমাস বলে আটকায় না। ক'টা দিন পরে উনত্রিশে অভ্রাণ একটা মাঝারি গোছের দিন আছে। কী বলেন আপনারা?

সবাই এরা একজোট। পরিপাটি বন্দোবস্ত। জায়গাটাও এমন বেয়াড়া—চারিদিকে নদীখাল, নৌকো ছাড়া নড়বার জো নেই। সে নৌকোর পথ মেরে দিয়ে বসে আছে। নেপাল মাঝির তুর্দশার পর কেউ আর আমায় নৌকোয় তুলবে না।

আবার কী আশ্চর্য, বাসার ঢুকবার মুখে দেখি লাবণ্য। হাতে গরুর দড়ি কুগুলী করা, এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। বলে, মুংলিটা কোন্ দিকে গেল, বড্ড জালাতন করছে। শিঙে দড়ি দিয়ে গোয়ালে তুলতে পারলে যে বাঁচি।

হাসছে নাকি মিটিমিটি, কথাটা রূপক ? আবছায়া সদ্ধ্যায় ঠিক ধরতে পারি নে। আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। ধারালো দৃষ্টি দিয়ে ছোরার মতন থোঁচাচ্ছে। বলে, আপনি বৃঝি পালাচ্ছিলেন ? এতদিনে বাবাকে চিনলেন না ? এ-গাঁয়ে আমার বাবার চোথ ফাঁকি দিয়ে কিছু হয় না। ধয়ন, ওই গোলবাড়ির ব্যাপার—বিয়ের রাত্রে লঙ্কাকাণ্ড। বাবা বলেন, তিনি টের পেয়েছিলেন আগেভাগে, সমস্ত জানতেন। এই যাঃ, সব আপনাকে বলে ফেললাম। আমি আবার বাবার ঠিক উল্টো, পেটে কোন কথা থাকে না। বিয়ে আপনাকে করতেই হবে, এইটে জেনে রাখুন। মিছে পাকছাট মারতে যাবেন না। আপনার কয়্ট, এদেরও হয়রানি। তার উপরে আপনার সেই চিঠি বাবাকে দিয়ে দিয়েছি। আমাদের পাকা দলিল। গোলমাল করলে ফ্যাসাদে পড়বেন।

শুভার্থীর মতন বোঝাবার ভঙ্গিতে বলি, এমন বিয়েয় সুখী হবে তুমি ?

ধক করে মেয়েটার চোথ জলে উঠল যেন: সুথ কি পেয়েছি কখনও ? বিধাতাপুরুষের ভাণ্ডার হুটো—এক দলের জন্ম রূপগুণ আর সুখসোভাগ্য, অন্ম দলের অশান্তি আর চোখের জল। সুখ আমি চাই নে, একটু যদি সোয়ান্তি পেতাম! না পেলেও ক্ষতি নেই। যা আছি, তার চেয়ে তো খারাপ কিছু হবে না। আর কিছু না হোক, জায়গাটা বদল হবে, নতুন নতুন মুখের গালি শোনা যাবে। ভালয় ভালয় কাটলে যে হয় এই ক'টা দিন।

ধীরে ধীরে বিজয়িনীর মত পা ফেলে সে মাঠে নেমে গেল। গরুর থোঁজেই সম্ভবত। আগে অনেক দিন গাঙের পাড়ে দাঁড়িয়ে জেলেদের মাছধরা দেখতাম। বেউটি-জালে বড় মাছ পড়েছে—যত আফালি করুক, জাল ছিঁড়ে পালাতে পারবে না। জলে নেমে কানকো ঠেসে ধরবার আগে জেলেরা ধীরেম্বস্থে এক ছিলিম তামাক থেয়ে নেয়। লাবণার ওই চলার ভঙ্গির সঙ্গে কেমন তার মিল আছে।

ছ দিন কি তিন দিন পরে। এজলাসে কাজ করছি, একটা দলিল এসে পড়ল হাতে। দয়ালহরি রেজিফ্রির জন্ম দাখিল করেছেন। সোলেনামা। পড়ে স্তস্তিত হই। পুকুর-বাগানভদ্রাসন কিছুই আর দয়ালহরির নেই। পুরানো দেনার দায়ে মহাজন বিক্রি করে নিয়েছে। তা সত্ত্বে মামলা করে নানান অজুহাতে এতদিন দখলে রেখেছিলেন। শেষ মামলাতেও হেরে গিয়ে মহাজনের হাতে-পায়ে ধরে এবারে এই আপোস-রফা হচ্ছে: ভদ্রাসন হইতে উচ্ছেদ এক মাস কাল স্থগিত থাকিবে। উক্ত সময়ের মধ্যে আমি অথবা আমার ওয়ারিশগণ চক্রবৃদ্ধি হারে স্থদ সহ সমস্ত টাকা পরিশোধ করিয়া দিব। এতদর্থে স্কুশেরীরে সরল মনে অত্র সোলেনামা পত্র সম্পাদন করিয়া দিলাম।

বেজার মুখে—চাপা গলায় অবশ্য—দয়ালহরি বলছেন, মেয়ের বিয়ে ক'টা দিন পরে, ব্যাটা বলছে কিনা বিদেয় হয়ে যাও। বোঝ আকোল! বিয়ে কি তবে পথের উপর দাঁড়িয়ে হবে ?

বললাম, একটা মাস তো দেখতে দেখতে কেটে যাবে। তখন ?
হোড়মশায় তাচ্ছিল্যের ভাবে বলেন, তার মধ্যে শোধ করে
দেব। ব্যবস্থা ঘরেই রয়েছে। ক'খানা গয়না-বিক্রির ব্যাপার,
কারও কাছে আমার হাত পাততে হবে না। যদি বল, দিয়ে
দিই নি কেন এতদিন। ঘরের জিনিস কেউ কি সহজে বের করে ?
চেষ্টা করে দেখছিলাম, যদি ঘুলিয়ে দেওয়া যায়।

প্রায় ফিসফিস করে বলেন, এখনও হাল ছাড়ি নি একেবারে।
বুঝলে না, সময় নিয়ে মাথার উপরের কোপটা কাঁথে নামিয়ে
আনা।

দাদা সেই দিন এসে পড়লেন কলকাতা থেকে। বাসায় ফিরে দেখলাম, বারান্দায় বসে আছেন। এসেছেন অনেকক্ষণ—থানা ঘুরে সবিস্তারে খবরাখবর নিয়ে এসেছেন। ওঁদের যে কী পরিপাটি বন্দোবস্ত, আরও ভাল করে মালুম হল। চমংকৃত হয়ে যেতে হয়। দয়ালহরি স্বহস্তে কলকাতায় চিঠি পাঠিয়েছিলেন। সেই চিঠি দাদা ফেলে দিলেন আমাদের সামনে। পড়তে গিয়ে কান গরম হয়ে ওঠে। আমার সম্বন্ধে যা লিখবার লিখুন, মেয়ের চরিত্র নিয়েও লিখেছেন বাপ হয়ে। আমার ফুসলানিতে মাঠ পার হয়ে সে আমার ঘরে যেত। লজ্জায় মুখ তুলে তাকাতে পারি নে দাদার দিকে। কৈফিয়তের কিছু নেই—কথা তো খানিকটা সত্যিই। সকল দোষে দোষী আমি। চম্পার উপরে দোষ চাপাতে গেলে হাসবে স্বাই, পাগল বলবে। এতদিন পরে লেখা এই গল্প পড়ে আমার মস্তিক্ষ সম্বন্ধে আপনারাই কতজনে কত কী ভাবছেন। সে আমি জানি।

মরিয়া হয়ে বলি, বিয়ে কি হবেই দাদা গ

না হবার উপায় রেখেছ ? গোলমাল করলে ঘরে তালা বন্ধ করবে। বর, বরকর্তা তুজনকেই। থানা থেকে আচ্ছা রকম শাসানি দিল। কনে-আশীর্বাদ সেরেই চলে যাব ভেবেছিলাম। এখন যে ফাঁদে ফেলেছে, আভ্যুতিকের মন্তর পড়া শেষ না করে এক পা নড়তে দেবে না।

বলতে বলতে আগুন হয়ে উঠলেন: কী ছুবুদ্ধি হল—টুনুর
মা এত করে মানা করে, যেতে দিও না লক্ষীছাড়া জায়গায়।
কিছুই কানে নিলাম না। ভায়ার ভবিষ্যৎ দেখছি আমি। সুমস্ত
ছারেখারে গেল এই জায়গায় এসে। তোমার ক্রচি পর্যন্ত এদ্বর
নেমেছে। ভব্র সমাজে বলার কথা নয়। গা ঘিন্থিন করছে।

কলকাতায় ফিরে সকলের আগে গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে তবে সোয়াস্তি।

নিরুপায়। স্রোতে গা ভাসানো ছাড়া কোন কিছু করণীয় নেই। মনের এক অন্তুত নিরুদ্বেগ অবস্থা। বিয়ের দিন এসে যাচ্ছে তো যাক। ফাঁসির দিন যেমন অপ্রতিরোধ্য রূপে আসে। ডাক্তারবাব্ই একমাত্র স্থহদ আমার। এখনও ভিতরের গোলনালটা তাঁকে বলি নি। পরের কাছে বোকামি জাহির করে লাভ কী ? কুরূপ-কুংসিত জেনেশুনেই যেন বিয়ে করছি—মহাপ্রাণ বলে আরও তাই খাতির বেড়েছে ডাক্তারবাবুর কাছে! অবসর পেলেই তাঁর বাড়ি চলে যাই, ঘাঁটিয়ে ঘাঁটিয়ে সেই আমলের গল্প শুনি। চম্পার কথা অনেক—অনেক করে শুনতে ইচ্ছা করে:

তিন সোমত্ত মেয়ে—চম্পা জবা যুঁই। তোলা নামও একটা করে ছিল—লগপত্রের সময় সেই সব নাম বেরুল। সংস্কৃত মন্ত্রের মত কঠিন উচ্চারণ, কঠিন বানান। মানে নিশ্চয় খুব ভাল। মন্ত্রের মানে ভাল বই কবে মন্দ হয় ? কিন্তু ঘরব্যাভারি চলে না। সেই সব সাধু নাম মনে নেই এখন ডাক্তারবাবুর।

বিয়ে চম্পার। পাত্র সদরের সরকারি উকিলের ছেলে। মেডিকেল কলেজ থেকে বেরুতে লড়াইয়ে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। ছাড়া পেয়ে ফিরে এসেছে। বিরাট আয়োজন। আর গোলবাড়ির সব ব্যাপারে যেমন, মাখন মিত্তির যোলআনা কর্তা। লোকটা মামুষ খাটাতে জানে, নিজেও খাটে অস্থরের মতন। পানসিনিয়ে আজ সদরে ছুটল, কাল বা কলকাতায়। ভারে ভারে জিনিসপত্র আসছে। কত রকমের গয়না, কত কাপড়-চোপড়। উভোগপর্বেই লোকের তাক লেগে যায়। গায়ে-হলুদে গায়ের যত বউ-ঝি আসবে—খাওয়াদাওয়া তো আছেই—প্রতি এয়োজ্রীকে সোনাবাঁধানো শাঁখা আর শাড়ি দেওয়া হবে। হিসাব করে সেসব

আলাদা গোছানো হল। লোকে বলে, দেদার রয়েছে—দেবে না কেন ? এত দিয়েও শেষ করতে পারছে কই ?

আর ওই মেয়ে তিনটে—বিশেষ করে বিয়ের কনে চম্পা।
বিদেশ-বিভূঁয়ে ছিল বলে এই অঞ্লের মত নয়—লজ্জাশরম
কম। ভাল ঘর-বরে যাচ্ছে, সে আনন্দ উপছে পড়ছে হাসিখুশিতে।
তিন বোনে বাড়িময় কী কাণ্ড যে করে বেড়াত!

ভাক্তারবাবু বললেন, সাহেব-গিন্নির বাতের অসুথ এই সময়টা বেড়ে ওঠায় হামেশাই আমায় গোলবাড়ি আসতে হত। কী যে করে মেয়েগুলো, কেমন করে তার বর্ণনা দিই! এ ওকে তাড়া করছে, ছুটোছুটি, ধুপধাপ সিঁড়ি ভাঙছে, তার মধ্যে এক কলি গান গেয়ে উঠল বা হঠাং। খিড়কি-পুকুরে গা ধুতে গিয়ে এক প্রহর অবধি জলে বাঁপাবাঁপি করে। সাহেব-গিন্নি বি পাঠিয়ে ডাকাডাকি করছেন, তা কেউ কানে নেবে না। বকশিশের ব্যাপার হলে সিকি-ছ্য়ানি এমন কি পুরো টাকাও ছুঁড়ে দিচ্ছে কথায় কথায়। ফকির-বোষ্টমকে তামার পয়সা দেয় না—বারকোশ-ভরা চাল, চালের উপরে রূপোর টাকা। ম্যাজিক-বাক্সে ছবি দেখাতে এসেছে, ছ্-পয়সা করে নেয়। যত ছেলেপুলে ভিড় করেছে, তাদের আঙুল দিয়ে দেখিয়ে চম্পা লোকটার সামনে টাকা ছুঁড়ে দেয়: ছবি সকলকে দেখিয়ে দাও। কেউ বাদ যাবে না। লাগে তো আরও টাকা দেব।

কোথা থেকে কী হয়ে গেল হঠাং! উজ্জ্বল দিনমান মেঘে ঢেকে অন্ধকার হলে যেমনটা হয়। চতুর্দিকে দাঙ্গার খবর। সে যাই হোক, বিরাটগড়ে গোলমাল হবে না—সবাই পাড়া-প্রতিবেশী, এ জায়গায় ঝামেলার মামুষ কোথা ? শুভকর্ম চুকে গেলে গাঁ- অঞ্চলে আর নয়, গোলবাড়িতে আগের মত তালা ঝুলিয়ে সবস্থদ্ধ কলকাতায় গিয়ে উঠবেন। জবা-যুঁইয়ের বিয়ে সেখানে। মাখন মিত্তির বাড়িও একটা ঠিকঠাক করেছে, কথাবাতা বলে টাকা দিয়ে বায়না করে এসেছে। ইতিমধ্যে খবরের কাগজ্বের

মারফতে সেই কলকাতার খবর পাওয়া গেল। ভাগ্যিস যাওয়া হয় নি। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমল থেকে যেটা সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয় বলে জানি, সেখানেই বেশি গোলমাল। ছনিয়ায় পা রেখে চলা দায়। কলকাতায় ভাগ্যিস তাঁরা যান নি—কলকাতায় না গিয়ে বরঞ্চ ভিন্ন দিকে স্থন্দরবনের জঙ্গলে যাওয়া ভাল। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার মানুষের মতন অত হিংস্ত নয়।

কিন্তু কী কাণ্ড! কলকাতার হাওয়া এদিকেও যে ধেয়ে আসে। ঘূর্ণিঝড়—চারিদিক ওলটপালট হয়ে মানুষজন কে কোথায় ছিটকে পড়ে। মানুষ আজব জীব। আজকে গলায় গলায় ভাব, দশ মিনিটের অদর্শনে বুকের ভিতরে মোচড় মারে—সকালবেলা উঠে হয়তো দেখব, ছোরা উচিয়ে তেড়ে আসছে তারা পরস্পরের দিকে। হাবাগবা মানুষটি—যাত্রার দলে বেহালা বাজিয়ে বেড়ায়, হঠাং দেখতে পাই ফটাফট আওয়াজে হাল-আমলের বেঁটে-বন্দুক ছুঁড়ে সে মানুষের পর মানুষ ঘায়েল করছে। কোথায় পায় বন্দুক, বন্দুক চালাতে শিখলই বা কবে, খোদায় মালুম! মানুষকে বিশ্বাস নেই ভায়া। সাপ-বাঘ-কুমির সবাইকে বিশ্বাস করবেন—মানুষ কিছুতে নয়।

বিরাটগড়ে তখন থানা হয় নি। সদর থানার অধীনে এ জায়গা। অরাজক অবস্থা, কে কার খবর রাখে ? খবর পেলেই বা কী! পুলিসেরও পৈতৃক প্রাণের মায়া আছে।

খবর গড়াতে গড়াতে দিন দশেক পরে কলকাতা পৌছে গেল। রোমহর্ষক বলে খবরের কাগজে লেখালেখি চলল বেশ কিছুদিন। দগুমুগুরে কর্তাদের টনক নড়ল অবশেষে। বন্দুক সহ পুলিসের একটা মাঝারি দল গ্রামের উপর আস্তানা গাড়ল। তখন সব ঠাগু৷ হয়ে গেছে। যারা নাটের গুরু, ধরা দেবার প্রত্যাশায় তারা চুপচাপ এতদিন বসে থাকে না, কোন মুল্লুকে সরে গিয়ে আবার কোন নতুন ফিকিরে আছে। কিন্তু কাজ দেখাতে হবে—ইটেভিটে-শৃত্য গোবেচারা গোটাকতক ধরে ধরে চালান দিল। সাহস পেয়ে

পুরানো বাসিন্দাদের ছ-চার জন ফিরে আসছে। দয়ালহরি হোড়ও ফিরল। গোলমালের মুখে ঠিক সময়টিতে সরে পড়েছিল। আগে থেকে টের পেয়ে সড়াক করে পাঁকাল মাছের মত পিছলে গেল। লাবণ্যর পিঠে একটা ছেলে হয়ে মারা যায়। তারপর আনেকদিন দয়ালহরির স্ত্রীর আর কিছু হয় নি। সংসারে তিনি আর দয়ালহরি। আর লাবণ্য তো কলকাতায়। তাহলেও অর্থর্ব পঙ্গু মায়ুষ—মুশকিল হল বড়বউকে নিয়ে। দয়ালহরি চেষ্টা করেছিল তাঁকে স্বদ্ধ নোকোয় তুলে নেবার। কিন্তু অতথানি ব্যবস্থা করার ফ্রসত হল না। অর্ধং ত্যজ্জতি পণ্ডিতঃ—এই নীতিতে একলা বেরিয়ে পড়ল তখন। আর কী আশ্চর্য, হোড়ের ঘরবাড়ি গোলবাড়ির এত কাছে, অথচ ওদিকটা কেউ উকি দিয়েও দেখে নি। বড়বউকে ক'টা দিন উপোস দিতে হয়েছিল, এইমাত্র। তা ছাড়া আর কিছু হয় না। দয়ালহরি ফিরে এসে ঠিক ঠিক সমস্ত পেয়ে গেল।

তামাক এনে দিল এই সময়টা। ফড়-ফড় করে গোটা ছুই টান দিয়ে ডাক্তারবাবু বললেন, গাঁয়ের পুরানো বাসিন্দা অনেকেই কিন্তু ফিরল না। আজও ফেরে নি। খুব সন্তব ছনিয়ার উপরেই নেই। মাখন মিন্তিরের কথা হত সেই সময়। তালেবর লোক, গিয়েছিল দাঙ্গার মাতব্বরদের কাছে—পুলিস তাই অনেক থোঁজা-খুঁজি করল। মিন্তিরকেও শেষ করে দিয়েছে, এই রকম ধরে নেওয়া হল। আমি বললাম, হতে পারে না। কলির প্রহলাদ—ওকে কাটতে পারে এমন অস্ত্র আজও তৈরী হয় নি। তাই দেখা গেল শেষ পর্যন্ত। আমার বরঞ্চ মনে হয়, গোলবাড়ির হাঙ্গামাটা তারই চক্রান্ত। সাহেবকর্তা প্রাণের দায়ে ছ-হাতে টাকা ঢেলেছেন—তাঁরা বেঁচে থাকলে পরে কোনদিন কৈফিয়তের ভাগী হতে হবে, মরে গেলে মিন্তির একেবারে নিরঙ্কুণ। নইলে বুঝে দেখ, ছাতের কাছাকাছি ধিড়িঙ্গে আমগাছ—সেই গাছে চড়বে বলে অতদ্র থেকে মই এনেছে নোকোয় করে। দড়ি নিয়ে

এসেছে, গাছের ডালে বেঁধে ঝুল খেয়ে ছাতের উপর পড়বে। আগে থাকতে ভেবেচিন্তে প্লান করা। নয়তো গোলবাড়ি ঢুকে পড়া সহজ্ব হত না। ক-মিনিটের মধ্যে তিন-চারটে ঘায়েল হয়েছিল সাহেব-কর্তার বন্দুকে। অভুত টিপ ছিল তাঁর।

ডাক্তারবাবু চোখ বুজে হুঁকো টানতে লাগলেন। চুপচাপ। ধোঁয়া কুগুলী হয়ে উঠল। শেষ টান টেনে হুঁকো নামিয়ে রেখে আবার বলতে লাগলেন, বিকেলবেলাটা হোড়মশায় আমায় এসে বললেন, ডাক্তারবাবু, গোলবাড়ির ছাতে মড়া পচছে এখনও। সেই তিন বোন—

সেকী ?

ডালের নীচে বলেই শকুন পড়ে নি, শকুনে দেখতে পায় নি। কিন্তু মড়ার একটা ব্যবস্থা করা ত চাই। চলুন।

কেন জানি নে, চিলেকোঠার পাশে কোণের দিকটায় কারও নজর পড়ে নি। বাড়ির মধ্যে গেছেই বা কটা মানুষ! অতগুলো খুনের পর গ্রামের কেউ ভয়ে ও-মুখো হত না। এমন কি, বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়েও হাঁটত না কেউ পারতপক্ষে। দূর থেকে বাড়ির দিকে তাকালেই বুক ধড়াস-ধড়াস করত। এত বছর হয়ে গেছে ভায়া, এখনও লোকের ষোলআনা ভয় ভাঙে নি।

মেয়ে তিনটে ডাক্তার-কাকা বলে ডাকত আমায়। আনন্দের প্রতিমা। হাসি ছাড়া মুখ দেখি নি। তাদের কথা শুনে থাকতে পারলাম না। ছাতের উপরে মোটা মোটা আমের ডাল ঝুঁকে এসে পড়েছে, সেই ছায়াচ্ছন্ন জায়গায় পড়ে আছে তিন বোন। বারো-চোদ্দ দিন হয়ে গেছে, বিষম ছর্গন্ধ, মাছি ভনভন করছে। নাকে কাপড় দিয়ে কাছে যেতে হল। কী বলব ভায়া, আজ্ঞ যেন চোখের উপর দেখতে পাই। আকাশমুখো মুখ—তিনজ্গনের আলাদা আলাদা তিন চেহারা। চম্পা হাসছে। চাপ চাপ রক্ত জমে ছড়ানো চুলে জটা বেঁধেছে, বুকের কাপড়ের উপর জমাট কালো রক্ত—এতবার ছোরা মেরেছে, মুখের হাসি তব্ মুছে দিতে পারে নি। আবার জবাটা ছিল ভারি চঞ্চল, হুড়দাড় ছুটে বেড়াত। ছু-পাটি উলঙ্গ দাঁত, চোখ বোজা—মনে হল দাঁত বের করে আততায়ীকে ভেংচি কাটছিল মৃত্যুর সময়টা। জবার গা ঘেঁষে যুঁই। বড্ড ভয়কাতুরে, দিনমানেও একলা ঘরে থাকতে পারত না, জবা খুব ক্ষেপাত তাই নিয়ে। আমরাও ঠাট্টা-তামাশা করতাম। আহা, বড্ড কেঁদেছিল মেয়েটা—চোখের পাতা ভিজে আছে বুঝি এখনও, কোঁচার খুঁটে জল মুছে দিতে ইচ্ছে করে। তখন ঘোর হয়ে গেছে। আমি আর দয়ালহরি ছাতের কার্নিসের উপর দিয়ে একটা একটা করে নীচের আমতলায় ফেলে দিলাম তিনজনকে। শব্দ করে পড়ল ভারী আসবাবপত্রের মতন। টানতে টানতে সেখান থেকে গাঙের খেলে। বিয়ে হয়ে বাজনা বাজিয়ে ওই গাঙের উপর দিয়ে শ্বন্থরবাড়ি যাবার কথা, তা গাঙের জলেই ফেলে দিলাম তাদের। মানুষ কোথা পাই তখনকার সময়ে, এর বেশী আর কিছু করার উপায় ছিল না।

এক রোগী এসে পড়ায় ডাক্তারবাবুর গল্পের ছেদ পড়ল। আমিও সইতে পারছিলাম না। রক্ষে পেয়ে গেলাম।

আমার বিয়ে হল। এক রকম জিনিস আছে—দীপক-বাজি। অথবা সরা-বাজি। সকলের অবস্থা সমান নয়, বাজি-বাজনা সব বিয়েয় হয় না। কিন্তু নিতান্ত অপারগ না হলে কয়েকটা দীপকের জোগাড় করবেই। বাজিকর লাগে না, নিজেরা জালিয়ে ধরে শুভদৃষ্টির সময়টা। দিনমান হয়ে যায়। কড়া রোদের দিনমান নয়, অতি উজ্জ্বল জ্যোৎসার আলোর মত। আমি দাড়িয়েছি জলচৌকির উপর, মাথার উপরে চাদর ঢাকা দিয়েছে। কনে পিঁড়িতে বসিয়ে সাত পাক ঘুরিয়ে উচু করে তুলে ধরল সেই চাদরের নীচে। কনের মাথার ঘোমটা সরিয়ে দিল। পাশ থেকে কে বলছে, চোখ খুলে ভাল করে দেখে নাও এই শুভক্ষণে। তবে

তো স্থশান্তি হবে, ছজনায় ভাব-সাব হবে। শি-ই-স-স করে দীপক জ্লল তু-পাশে তুটো।

ডাক্তারবাব্র গলা শুনলাম ঃ গা-ভরা গয়নার কথা বলছিলে হোড়মশায়, সে সব কি হয়ে গেল ? তু-গাছা শাঁখা পরিয়ে এমন ফ্রাড়া কনে কেউ ছাদনাতলায় আনে !

দাদা বললেন, এই ভাল হয়েছে, খুব ভাল। ভাই আমার বিনি-গয়নায় পছন্দ করেছে। গয়নায় বেশী কি জৌলুষ বাড়ত ?

আমি কিছু তাকিয়ে দেখি নি। লাবণ্য তাকিয়েছিল, পরে তার কাছে জানলাম। বাসরের মধ্যেই বলল, সে বুঝি ধৈর্য ধরতে পারছিল না। খরদৃষ্টিতে চেয়ে চাপা গলায় কানে কানে বলে, শুভদৃষ্টির সময় চোখ বুজেছিলেন, চিরকাল পারবেন অমনি চোখ বুজে থাকতে ?

কথা সতিয়। ঘরে পাদেবার সঙ্গে সঙ্গেই চক্ষু বুজে অন্ধ হব, সমস্ত জীবন ধরে এরকম চলে না। দেখতেই হবে বউয়ের দিকে তাকিয়ে, নাদেখে উপায় নেই। লাবণ্য সেটামনে করিয়ে দিয়ে বেশী ভয় ধরিয়ে দিল। আজকে এই বাসরের রাতটুকু কাটাতে হিমসিম খাচ্ছি, কত রকম বৃদ্ধি খেলাচ্ছি। যত গরিবানার বিয়েই হোক, এবাড়ি-ওবাড়ির মেয়ে-বউ কয়েকটা এসেছে। ফলাও করে গল্প জমিয়েছি তাদের সঙ্গে। পুলকে অতিমাত্রায় ডগমগ হয়ে গেছি যেন আমি। গান গাইতে বলছি তাদের, নিজেও গাইছি। একখানা ছ-খানা করে অনেকগুলো গেয়ে ফেলেছি—কায়ানা এসে গানই আসছে কেবল। মেয়েদের চোখে ঘুমের ঝিমুনি, বাড়ি ফিরবার জয়্ম ব্যস্ত হয়েছে। কিন্তু ছাড়ছে কে বরকেই বাসরের মেয়েরা খোশামোদ করে—আমি উল্টো তাদের বলছি, আর একট্ থেকে যান, খুব ভাল একখানা গান গাইব এইবার। গানও টেনে টেনে লম্বা করি। হাতঘড়ি দেখি, আর আগামী দিনের দিনমনির উদ্দেশে মনে মনে বলি, এই একটা দিন স্থিয্ঠাকুর আগেভাগে

উদয় হও, মেয়েরা উঠতে উঠতে পূবে ফরসা দিক। আমি বেঁচে যাব, স্প্রতিও তাতে রসাতলে যাবে না।

এক সময় অবশেষে চলে গেল মেয়েরা। আমি হাই তুলছি।
বড় ঘুম ধরেছে, এক্ষুণি যেন গভীর নিজায় ঢলে পড়ব। গা
দিরদির করছে—ওই বস্তু স্ত্রীর অধিকারে কখন চেপে এসে পড়ে
এই একান্ত সান্নিধ্যের মওকায়। আরও মুশকিল, কুলুঙ্গিতে
প্রদীপ—বাসরের প্রদীপ সারারাত্রি জ্বলবে, নেবানো অলক্ষণ।
অন্ধকার অনেক ভাল, চেহারাটা স্পষ্টাস্পত্তি চোখের উপরে না
থাকায় আতঙ্ক কিছু কম থাকে, যৌবনের স্পর্শের অমুভূতি দৃত্তির
বীভৎসতা কিছু মোলায়েম করে আনে। আলো থাকলে সেটা হয়
না। আলোকিত বাসরে কোন্ কৌশলে সকাল অবধি কাটাব,
ভেবে দিশা পাই নে।

বড় একটা হাই তুলে উল্টো দিকে ফিরে ঘুমের ভান করি। লাবণ্য খলখল করে হেসে ওঠে। পাতা পাতা কবিতা লিখেছি, অতএব কল্পনার দৌড় আপনাদের দশ জনের চেয়ে নিশ্চয় আমার অনেক বেশী। কিন্তু মান্ত্র্যীর অমন হাসি কল্পনার চোদ্দপুরুষের আন্দাক্তে আসে না। বলে, মুখ ফিরিয়ে শুলেন, আমার বৃঝি মুখ দেখবেন না? আমি যদি এখন ওপাশে চলে যাই ? কিংবা জোর করে আপনার মুখ টেনে ফেরাই এদিকে ? বসন্ত চোখের ঢেলা গেলে দিয়েছে, কিন্তু হাত ছুলো করে নি।

বলে একেবারে গায়ের উপর এল। বাঁ হাতটা ফেলে দিল বুকের উপর। কী ভারী, বিশমণি পাথর একখানা দড়াম করে যেন আছড়ে মারল। দেহ দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে। স্ত্রীলোক এবং যুবতীও। আমার মনে হল, বোড়া সাপে পাকে পাকে বেড় দিয়েছে আমায়। দম আটকে মারবে।

আর কী উৎকট আওয়াজ এই সময়টা রান্নাঘরের দিকে। গ্যাঙর-গ্যাং গ্যাঙর-গ্যাং, বর্ষারাতে ব্যাং ডাকে যেমন। এক বার বা মনে হয়, ধুমুরিরা তুলো ধুনছে—টং টং, ঘ্যস ঘ্যস।

দয়ালহরির গলা পাইঃ আজকের রাতটা ক্ষমা দাও বড়বউ।
জামাই-মেয়ে ও-ঘরে। কাল থেকে আবার লেগো। ঘরবাড়ি
ছেড়ে দিয়ে যথন পথে গিয়ে দাঁড়াব, সেই সময়টা খুব কাজ দেবে।
ডবল করে লেগে যেও তথন।

পথে দাঁড়াবার কথা হচ্ছে, তার মানে দেনার টাকা শোধ হবার আশা নেই। এটা আমি সেই দিনই বুঝেছিলাম। পারলেও দেবেন না টাকা। ভাঁওতা দিয়ে একটা মাসের সময় নেওয়া নতুন কোন মতলব খাটাবার জন্ম।

ঘর-তক্তাপোশ আমাদের বাসরের জন্ম ছেড়ে দিয়ে ওঁরা আজকে রানাঘরে শুয়েছেন। শাশুড়ির গলার আওয়াজ সেই একদিন সকালবেলা শুনেছি—নিষুতি রাত্রে এখন আলাদা বস্তু, দিনমানের সঙ্গে একেবারে মেলে না। বোধ করি, ঘুমের আবেশ জুড়ে গিয়ে গলার এ হেন রকমারি স্থর বেরুছে। পুরুষ-সিংহ বলি শশুর মশায়কে, ঘরের মধ্যে এই কাশু নিয়ে পঁটিশ বছরের হাজার হাজার রাত কাটিয়ে আসছেন।

বলছেন, মেয়েটার গতি হল, গলার বড় কাঁটাখানা নেমে গেল। এবারে তুমি কবে নামবে বলতে পার । বুড়ো হয়ে গে্ছি, আর এখন পেরে উঠছি নে।

শাশুড়ি টেনে টেনে বলেন, তুমি গলা টিপে ধরে শেষ করে দাও। বাঁচাও আমায়। পোড়া যমরাজের দয়াধর্ম নেই। ভালটা-খেকো যম। কানা যম, চোখে দেখে না।

দয়ালহরি টিপ্পনী কাটেনঃ কালা যম, কানেও তো কিছু শুনতে পায় না।

জনম ধরে শ্বাস টানছি। দম বেরিয়ে যায় না একদিন!
গণ্ডারের চামড়ার ফুসফুস দেছে বিধাতা—ফুটোফাটা হয় না রে!
দাঙ্গায় কত গাঁ-ঘর উচ্ছন্ন হল, কত লোক মরল—একলা মানুষ
আমি বাড়ি আগলে রইলাম, কোন হাড়-হাবাতে এগিয়ে এল না।

দয়ালহরির পুনশ্চ রসিকতা: এসেছিল হয়তো। গলার বাজনা

শুনে ভয় পেয়ে পালাল। কত রকমের স্থুর বেরোয়, নিজে তা বুঝতে পার না বড়বউ। বাইরের লোকে বোঝে। আমি হাড়ে হাড়ে বুঝি। আর ওই জামাই হতভাগা বুঝতে পারছে।

দাম্পত্য রসালাপ। পঁচিশ বছর ধরে এই ব্যাপার চলছে। জামাই মান্ত্র আমার পক্ষে শোনা অন্তুচিত। কিন্তু উত্তাল বাছভাণ্ডের সঙ্গে গানের কথার মত আপনি এসে কানে ঢুকছে। কী করি—চোথ বুজে পড়ে আছি, কানের ফুটোয় আঙুল ঢুকিয়ে দিই নাকি ?

হঠাৎ দয়ালহরি হাহাকার করে উঠলেন: ভুল হয়েছিল বড়-বউ। বড় ভুল করেছি সেই সময়টা পালিয়ে গিয়ে। তুমি বাতিল পঙ্গু মেয়েমানুষ একলা পড়ে আছ—জানে, টাকা-পয়সা মালপত্তর নিয়ে আমি সরে পড়েছি, হেলা করে সেইজন্মে এল না। আমি থাকলে আসত, নির্ঘাত সাবাড় করত। মুক্তি পেয়ে যেতাম— পোড়া দেহ বয়ে বেড়াতে হত না।

স্থানী-জ্রীতে মিলে যম ডাকছেন, দাঙ্গাবাজদের ডেকে ডেকে মৃক্তি চাইছেন। অথচ কত সহজ মরা! বিধাতা পুরুষ বলে সভ্যি যদি কেউ থাকেন—যেমন তিনি জ্বালাযন্ত্রণা দিয়েছেন, রেহাই পাবার উপায়ও দিয়েছেন অজস্ত্র। এত সব কায়দা হাতের কাছে থাকতে মানুষ বাঁচার ঝামেলায় যায় কেন ? আলস্তু, অথবা গতান্ত্রগতিকতার মোহ। আর এক হতে পারে, মরার পরের অবস্থা জ্বানা নেই বলেই ভয় পায় কাপুরুষের দল। লাবণ্যর সেদিনের কথাগুলোই ঘুরিয়ে বলা যায়, ভাল কিছু না পেলেও ক্ষতি নেই। বেচবর্তে থেকে যে রকমটা আছি, তার চেয়ে কখনও খারাপ হতে পারে না। আর কিছু না হোক, জায়গা বদল হবে।

লাবণ্য দেখি খুকখুক করে হাসছে। আমার গায়ে খোঁচা দেয় ঃ কী গো, ঘুমুলেন নাকি ? বাহাছরি ঘুমের ! গর্ভধারিণী-মা হলেও আমি আঁতকে আঁতকে উঠি। বাবাও ঘুমোন না একসঙ্গে এতিকাল ঘর করে। নতুন লোক আপনি যেন মরে ঘুমুচ্ছেন। পরের দিনটা কালরাত্রি। রাত্রিবেলা বর-বউয়ে দেখা হতে নেই। তবু যা হোক নিশ্বাস ফেলার ফুরসত পাওয়া যাবে। মুনিঋষিরা ত্রিকালদর্শী ছিলেন, ভেবেচিস্তে এই কালরাত্রির বিধান
দিয়ে গেছেন। অনেক ধকলের পর একটা রাত্রির সোয়াস্তি।
খানিকটা সইয়ে নেওয়া। তারপর থেকে একনাগাড়ে চলল। এক,
মরে বাঁচতে পার, যতদিন জীবন থাকে তার মধ্যে রেহাই হবে না।

বাসর থেকে বেরিয়ে ভোরবেলা মাঠ পার হয়ে গোলবাড়ি এলাম। ছুটে পালানোর মতন। মাথায় হাত দিয়ে ঝিম হয়ে আছি। হরিশ এসে দালানে খুটখাট করছে, টের পাচ্ছি সমস্ত। কথা বলতে ইচ্ছে হয় না। বোষ্টম গান ধরেছে বাইরের আমতলায়। সকালে এসে মাঝে মাঝে গান শুনিয়ে যায়। এই সব গ্রাম্য গান ভাল লাগে আমার। ওদের ডাকিয়ে এনে শুনি, পয়সা দিই।

মান করেছেন বিধুমুখী—

আরক্ত চোথ তুলে চেঁচিয়ে উঠিঃ চুপ, চুপ কর। নিকুচি করেছে তোমার বিধুমুখীর।

হরিশ ছুটে এল। গান থামিয়ে বুড়ো বোষ্টম দাত বের করে হাসছে: আজকে সিকি দিলে হবে না বাবা। পুরো একটা টাকা।

বেরোও---

আপনারা নিদয় হলে বাঁচব কেমনে হুজুর ?

বাঁচতে কে বলেছে ? মর, মরে যাও—

হরিশ ছঃখিত হয়ে বলে, শুভকর্ম বলেই এসেছে। ওরা পেয়ে থাকে। এখন চলে যাও বাবাঠাকুর, হুজুরের মন ঠিক নেই।

পুকুরঘাটের দিক থেকে দাদা উঠে এলেন। জামা-জুতো পরতে পরতে বলেন, আমি চলি। কাজকর্ম যা ছিল হয়ে গেছে, আজকে ওরা আটকাবে না।

ঘাড় নিচু করে থাকি। আমার এই দাদা—বাপের মতন অভিভাবক—কথাবার্তার কোন্ মুখ আছে তাঁর কাছে? এই ক'দিনে একটা বারও বউদি কিংবা টুমুর কথা উঠল না। বউদিকে

হয়তো জানতেই দেবেন না বিয়ের খবর। একা আমি পড়ে রইলাম। ফুলশয্যা বাকি এখনও। তারপর বিরাটগড় ছাড় আর চাকরিই ছেড়ে দাও, বউ ঘাড়ে নিয়ে বেরুতে হবে। এমন বউ—
ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলতে গেলে জোঁকের মতন এঁটে থাকবে।
চম্পার চালাকি, চম্পা আমার এই সর্বনাশটা করল।

সেই দিন রাত্রিবেলা চম্পা এসে হি-হি করে হাসছেঃ গা সাজিয়ে তোমার বউকে গয়না দেবার কথা। দিয়েছে ?

মিথু ্যক বুড়ো, জুয়োচোর—

আমার রাগটা খুব উপভোগ করে, গালিগুলো মেনে নেয়। প্রসন্ধ্য ঘাড় নাড়েঃ বলেছ ঠিক। হোড়মশায় ভারি শয়তান। তা হলেও নিজের মেয়েকে ফাঁকি দেবার মতলব ছিল না। কী করবে, ঝিকমিকে গয়না সব কটকটে কালো হয়ে গেল। সোনা হল লোহা, হীরেমুক্তো কাচ। ই্যা গো, সত্যি—ম্যাজিকে হয়ে গেল।

হাসিতে ফেটে পড়ল। হাসির দমকে কথা বেরোয় না। বলে, দ্য়ালহরি ঘরের মেঝেয় গয়নার বাক্স পুঁতে রেখেছিল। যে-ঘরে তোমাদের বিয়ের বাসর, সেখানে—তক্তাপোশের তলায়। ছয়োরে খিল এটে বিয়ের আগের দিন রাত্রিবেলা খন্তা দিয়ে মেঝের মাটি খুঁড়ে ফেলল। চন্দনকাঠের বাক্স খুলে উলটেপালটে দেখে, আর কপাল থাবড়ায়। হি-হি-হি। সেই নাচুনিটা যদি দেখতে!

বিমৃঢ়ের মতন চেয়ে আছি দেখে চম্পা হাসি থামালঃ চোরের উপর বাটপাড়ি গো! দয়ালহরির চেয়ে চের বেশি ঘোড়েল মাখন মিত্তির। ওঁকে সে ইচ্ছেমত বেচতে পারে, কিনতেও পারে। গয়না আমার—মিত্তির কলকাতা থেকে বিয়ের গয়না গড়িয়ে আনল। বাবার কাছ থেকে পুরো দাম নিয়ে ঝুটো-জিনিস এনে দিল। জানে, বিয়ে হবে না। দাঙ্গার মাতব্বরদের সঙ্গে আগৈভাগে বন্দোবস্ত করে এসেছে, সময় মতন তারা এসে পড়বে।

জানে, ত্-পাঁচ দিনের ব্যাপার—তার মধ্যে গিল্টির গয়না কালো হবে না। তারপরে হাঙ্গামা যখন ঘটবে, পাথর ঠুকে গয়না যাচাইয়ের লোক পড়ে থাকবে না কেউ। জানে, আমায় মেরে ফেলবে, গয়না যার গায়ে পরবার কথা—

বলতে বলতে কেঁদে উঠল। দশ বছরের পুরনো শোক উথলে ওঠে ছায়াময়ীর কঠে: মাথায় মারল লোহার বাড়ি, পিঠে মারল ছোরার কোপ। আমি কোনও দোষ করি নি। আশি-নব্দুই হয়ে যায় কতজনের, চুল পাকে দাঁত পড়ে, তবু তারা বেঁচে থাকে। আমি কেন বাঁচতে পারলাম না ? পা বাড়িয়ে আমি কেন ছু তৈ পারি নে মাটি ? হাত বাড়িয়ে কেন ধরতে পারি নে তোমায় ? বিয়ের কনে চুপিচুপি গিয়ে ছাতের আলসে ধরে দাঁড়িয়েছি…

পদ্ম যুঁই নিঃসাড়ে পাশে এসেছে। পদ্ম বলল, বর দেখছিস ? ওই দেখ — ওই বোধ হয় বড় ছই-দেওয়া নৌকোটায়। নৌকোর বহর সাজিয়ে এসেছে বিয়ে করতে।

যুঁই বলল, আলো জালে নি দাঙ্গার ভয়ে। মান্থবের দঙ্গল নিয়ে এসেছে। পাটার উপরে কত মানুষ বদে আছে ওই সারি সারি!

পদ্ম বলল, ভয়ে পড়ে আনতে হয়। পুলিস হতে পারে। কিংবা হয়তো লেঠেল। বিশ-ত্রিশ জন এসে পড়েও যাতে কায়দা করতে না পারে।

যুঁইয়ের মনটা বড় নরম। ভিজে-ভিজে গলায় বলল, কত আলো কত বাজি-বাজনা হবে, সেখানে পুলিস মোতায়েন রেখে আঁধারে আধারে দিদির বিয়ে—

পদ্ম বলল, হোক গে। এসে পড়েছে তবু ভালয় ভালয়। যাসব কাণ্ড চারদিকে!

নোকো লাগল ঘাটে। যে ঘাটে প্রথম তুমি এসে নামলে, মাঝি যেখান থেকে লঠন ধরে গাঁয়ে নিয়ে এল। নোকোর মাথা পাড়ে ছুঁয়েছে কি না-ছুঁয়েছে, যাত্রীরা লাফিয়ে পড়ল। পড়েই দৌড়চ্ছে আমাদের বাড়ির দিকে। যুঁই বলল, দোড়য় কেন বর্ষাত্রীরা ?

পদ্ম বলল, বাড়ি ভিতর ঢুকতে পারলে তবে সোয়ান্তি। যা কাণ্ড চারদিকে ! মনে হয়, পথেই কোনখানে তাড়া খেয়ে এসেছে। যুঁই কেঁদে বলল, কবে যে আবার মানুষ ভাল হবে, সকলের জ্ঞানবৃদ্ধি ফিরে আসবে !

ওদের আলো নেই দেখে মশাল নিয়ে কনেপক্ষের লোক বেরিয়েছে। এগিয়ে আনবে। মশাল কেড়ে নিয়ে তারা রে-রে-রে হুস্কার দিয়ে উঠল। ঘড়াং করে সিংদরজা বন্ধ হয়ে গেল। সে দরজা নেই, তুমি দেখতে পাচ্ছ না, একেবারে পুড়িয়ে দিয়েছে। তিন বোন থরহরি কাঁপছি আমরা চিলেকোঠার দেয়াল ঘেঁষে—

আর এক মেয়ে সহসা যেন বাতাসে ভেসে এসে চম্পার কাঁধে হাত বেড় দিয়ে দাঁড়াল। বলে, মিথ্যে বলবি নে চম্পা। কাঁপছিলি তুই আর যূঁই। আমার মজা লাগছিল। আলোর হুঃখ করেছিল যূঁই—বাজনাদারদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিল, কত আলো হয়ে গেল লহমার মধ্যে। তোর বিয়ের মতন অত আলো কোন বিয়েয় হয় না রে চম্পা।

চম্পা বলে, এমনি সময় ধুপধাপ আওয়াজ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, আমের ডাল থেকে মরদেরা ছাতের উপর পড়ছে। ডালে দড়ি বেঁধেছে, সেই দড়ি ধরে ঝুল থেয়ে থেয়ে পড়ল। পালাব, নীচে যাব, সময় দিল না। মানুষ নই যেন আমরা, ক্যাচ-ক্যাচ করে কচু-কলাগাছের উপর যেন ছোরা মারছে। আলোর বড়াই তো করলি পদ্ম, বাসরের কথাটা বললি নে ? বিয়ের বাসর ওই ছাতের উপরে, রক্তের সমৃদ্র খেলছে। পদ্ম-যূইয়ের বড় সাধ ছিল বাসর জাগবার, তারা আমার পাশে পড়ে রইল।

পদ্ম মুখ ঘুরিয়ে জাঁক করে বলে, সে কি বরমশায় ভোমার ওই কালকের একটা রাত্রির বাসর ? যে বাসর সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে ফুরিয়ে যায় ? কতদিন আর কতরাত্রি তিন বোনে পাশাপাশি পড়ে আছি বাসরে। মাছি ভনভন করে ঘায়ের জায়গায়, পোকা

কিলবিল করে। তারপর একদিন দেখি, তোমার শৃশুরমশায় নাকে কাপড় জড়িয়ে বাড়ি ঢুকছে। ছয়োর-জানলা ভেঙে পুড়িয়ে দিয়ে গেছে। বাড়ি ঢুকতে মুশকিল নেই, কাউকে এত্তেলা দিতে হয় না। একলা মানুষ চোরের মতন টিপিটিপি ঢুকে পড়ল। একেবারে দোতলায়।

চম্পা বলে, দোতলায় বাবার ঘরে দেয়ালের সঙ্গে আলমারি গাঁথা। চোরা-আলমারি—এমনি দেখে বোঝবার জো নেই। তার ভিতরে গয়নার বাকা। মাখন মিত্তির সমস্ত জানত, কলকাতা থেকে গয়না কিনে এনে সে-ই নিজ হাতে রেখে দিয়েছিল। তার মত আপন কে ছিল আমাদের ? দয়ালহরি দোতলার ঘরে এসে সকলের আগে আলমারিটা খুলে ফেলল। তিলেক খোঁজাখুঁজিনেই, একেবারে যেন হিসাব-করা ব্যাপার।

পদা বলে, আলমারির কথা কে তাকে বলল ? চাবি কে দিল ? বলতে পার ওগো নতুন বর ? আমাদের পরম আপন সেই মাখন মিত্তির। মাখনের কাজে-কর্মে জোগাড় দিয়েছিল তোমার শৃশুর—তার ওই বথরা পেল। এক বাক্স ঝুটো গ্রনা। হি-হি-হি—

হেদে হেদে ফেটে পড়ে পদা। চম্পা বলছে, তারপরেও দেখি সারা বাড়ি তরতর করছে। চশমা পরে এসেছে সেদিন, একটা সুঁচ অবধি চোখে এড়ায় না। দামি জিনিসপত্র লুঠ হয়ে গেছে, পাবে আর কোন্ ছাই! ওই যে হারমোনিয়াম তুমি বাজিয়ে থাক, যুঁইয়ের হারমোনিয়াম। ওটা বয়ে নিয়ে গেল সেইদিন। তবু ভাল, ঘরের জিনিসটা আবার আমাদের ঘরে ফিরে এসেছে।

পদ্ম বলে, ছাতে উঠে দয়ালহরি চিলেকোঠার পাশে আমাদের পেয়ে গেল শেষটা। হাঁটু ভেঙে পাশে বসে নিরিথ করে দেখে। চম্পার কষ-গলা ফোলা আঙুল টিপে টিপে আংটি খুলে নিল। একটা কানপাশা আমার আগেই কোথা ছিটকে গেছে, এলো-খোঁপায় চাপা আছে আর একটা। ঠিক বের করেছে। জিনিসটা ভাল—শুধু একটা বলেই তোমার বউ সেটা কানে পরে নি।
মৃণ্ডু ঘুরিয়ে ধরে হেঁচকা টানে আমার কানের নেতি ছিঁড়ে সেটা
নিয়ে নিল। ছায়ার মানুষ না হলে কানের ছেঁড়াটুকু দেখাতে
পারতাম।

যে-প্রশ্ন কত বন্ধুর কাছে জানিয়ে রেখেছি, তাই আমার মনে এসে গেল। জিজ্ঞাসা করি, রাজ্যটা তোমাদের কী রকম বল তো? সত্যি খবর দাও। যে যায়, গিয়ে তো একেবারে বোবা হয়ে পড়ে।

পদ্ম ঘাড় ছলিয়ে বলে, খাসা—চমৎকার! লোহার ডাগুায় ব্যথা লাগে না। ছোরার ঘায়ে রক্ত পড়ে না। হালকা হয়ে ভেসে বেড়াই দিব্যি।

চম্পা কিন্তু হাহাকার করে ওঠেঃ না গো, কেউ ফিরিয়ে নিয়ে যাবে আমায় ? মাংস চাই, রক্ত চাই, মাটির উপর পা ছুঁয়ে ছুঁয়ে বেড়াতে চাই। বাতাস হয়ে ভেসে ভেসে আর পারি নে।

এসব হল রাতের কথা—কালরাত্রির ব্যাপার। সত্যি কিংবা মিথ্যে, আমি হলপ করে বলতে পারব না। স্বপ্নে আর জাগরণে গোলমাল আমার। আমি বলব সত্যি, আপনারা বলবেন স্বপ্ন। তাই তো শুনতেই হবে কাহিনীর বাকিটুকু।

রাত গিয়ে দিনমান হয়। নতুন বউ বাপের বাজ়ি থেকে শৃশুরবাজ়ি ঘর করতে এল। শৃশুরের বাজ়ি নয়, বরের অস্থায়ী বাসা—সাহেবকর্তার গোলঘর। তুথড় মেয়ে—এসেই কেমন এক লহমার মধ্যে জেনে-বুঝে দখল করে নিল সমস্ত। ফুলশ্যা হবে, হরিশকে নিয়ে নিজেই সব ব্যবস্থা করছে। খাট ঠেলে দিল ঘরের একপাশে, মেঝের উপরে বড় করে বিছানা। শহরের মতন পয়সা ফেলে এ জায়গায় ফুল মেলে না, হরিশকে পাঠাল ফুলের যোগাড়ে। বিরাজ-বুড়ির ছাচতলায় দোমুখি ফুল ফুটে আছে, তুর্গাবাড়ির বাগান খুঁজলে গাদা মিলতে পারে, খানাখন্দে রাস্তার

পাগারে সাদা রাঙা ত্-রকমের শাপলা পাওয়া যাবে। ওই হয়ে যাবে। নমো-নমো করে কাজ সারা। লোক বেশি আসছে না। এলেও মুশকিল। লাবণ্য বউ হয়ে বসল তো কে তাদের খাতির-যত্ন করে? হরিশের বউ আর পিসিকে আনবার কথা হয়েছিল, হরিশই ব্ঝি তুলেছিল কথাটা। আমিই চুপি চুপি মানা করে দিয়েছিঃ খবরদার, ঝামেলা বাড়াবি নে। টাকা-পয়সা নেই, ফুলশয্যায় সাকুল্যে পাঁচ টাকার নোট ছাড়ব একখানা, তার মধ্যেই সব। বিয়েতে শুধু মাত্র মেয়েই দিয়েছে, তা-ও ষোলআনা অঙ্গ-প্রতাজন্তয়ালা মেয়ে নয়। খরচা পাঁচের বেশি আসে কোথেকে?

আমার কথা বুঝে হরিশ চুপ করে গিয়েছে। ওর কাছে এখনও প্রহেলিকা, কেন আমি ক্ষেপে গেলাম এই কফার জ্ঞান প্রতানকের কাছেই। কিন্তু আমার কী জ্বাব ? আমার জ্বাব কেউ মানবে না। উল্টে কেন শথ করে পাগল অপবাদ নিতে যাই ?

ভেবেছিলাম, গুটি দশ-বারো মেয়ে আসবেন অন্ততপক্ষে।
তা-ও নয়। পুরুষ হলে পাওয়া যেত, কিন্তু ফুলশয্যা মেয়েদের
ব্যাপার। ত্-একজন যাঁরা এসেছিলেন, সন্ধ্যা হতে না হতে এটাওটা বলে সরে পড়লেন। এত বছরেও গোলবাড়ির বিভীষিকা
যায় নি। ভূতের ভয়—রাত্রি বেশি হলেই ভূত-পেত্নীর মচ্ছব লেগে
যাবে বাড়ির অন্দরে। আমার ভয় আরও বেশি। মাত্র তুটো
প্রাণী নিয়ে ফুলশয্যা। বাসরঘরে গানটান গেয়ে মেয়েদের আটকে
রেখে তবু অনেকক্ষণ বেঁচেছিলাম, আজকে লাবণ্যর অবাধ
রাজ্যপাট।

একটা টেবিল আছে ঘরের কোণে, অফিসের কিছু পুরানো ফাইল। অভিনিবেশ-সহকারে তাই নিয়ে পড়েছি—পাতা ওল্টাচ্ছি, পড়ছি, লিখছি এটা-সেটা। হঠাৎ কী-যেন বিষম ব্যাপার ঘটে গেছে—এই পড়া ও লেখায় তিলেক ভুলচুক হলে কাল সকালে চাকরি চলে যাবে। কিন্তু ময়লা মেথে বদে থাকলেই যমরাজ কিছু রেহাই করে না। বুঝতে পারি, আসা হল ঘরের ভিতত এইবারে। পদশব্দ পাই। ফুলশয্যার রাত, মনে পড়ছে ?—বক্ষ ছরু-ছরু করেছিল আপনাদের, আকুলিবিকুলি করছিলেন বুকে ভুলে নেবার জহ্য। আমার ঠিক উল্টো, বুকের ধুকপুকুনিটা থেমে যাবার দাখিল। দরজা বন্ধ করল—আরে সর্বনাশ, বাইরের দরজা দালানের দরজা ছ-দিকেরই। ছটো পথই বন্ধ। আসে টেবিলের দিকে—শাড়ি দেখেছি আড়চোখে চেয়ে। ঘাড় নিচু করে গভীর মনোযোগে আমি কাজে নিবিষ্ট, টেরই পাছির না আসে কি না কেউ। কাছে—আরও কাছে। এইবারে বুঝি ছ-হাত আমার গলায় বেড় দিয়ে—আপনাদের শুনতে পাই, বাহুবল্লরী কাঁধের উপর এলিয়ে পড়ে—আমার প্রাণবায় টুকু বাহুর ফাঁসে শেষ করে গো এইবার! এই পাশুববর্জিত দেশে, হায় হায়, কেউ নেই আমার—ন পিতা ন মাতা ন বন্ধ ন ভাতা…

না, যত নির্দিয় ভেবেছিলাম ততদূর নয়। হাতের বেষ্টন নয়।
মালা ফেলে দিল ঝুপ করে গলায়—গাঁদাফুলের মালা। মালারচনা
করে রেখেছে—জ্ঞানেও দেখি সব! সইয়ে সইয়ে দেখছে বোধ হয়
—ফুলের মালা দিয়ে পর্থ করছে।

এরই মধ্যে মন শক্ত করে ফাইল ঠেলে দিলাম একপাশে। লেখার খাতা বন্ধ করেছি। মরার চাইতে মরার ভাবনায় অশাস্তি বেশি। ঘাড় উচু করি বেপরোয়াভাবে। লাবণ্য সামনের চেয়ারটায় বসেছে।

হেসে উঠল হি-হি করে: সাহস হল তবে তাকাতে ? বউয়ের রূপ দেখছেন—প্রেম জ্বমে আসছে, উ ? দেখুন, নয়ন ভরে দেখে নিন।

খুব খানিকটা হেদে নিয়ে আবার বলে, পুরুষ মানুষ বটে।
লড়াইয়ে গেলে কেউ-কেটা হতে পারতেন। অত কী দেখেন
আমার মুখে? আমার নিজের মুখ—আমি কিন্তু চেয়ে দেখতে
ভরদা পাই নে। হাদপাতাল থেকে বসন্ত সেরে এসে একটা দিন

শুধু আয়না দেখেছিলাম। দেখে আঁতিকে উঠে আয়না ছুঁড়ে ফেললাম। আর দেখি নে সেই থেকে। আপনি তো বেশ এতক্ষণ চেয়ে আছেন, মুখ ফেরান না, থুতু ফেলেন না।

একটা কিছু বলতে হয়—তাই বললাম, ইস, সারা মুখ ঝাঁঝরা হয়ে গেছে।

যেন ভ্রমবশে একটা বড় গুণের কথা বাদ থেকে যাচ্ছে, এমনিভাবে লাবণ্য বলে, আর চোখ ? বাঁ-চোথের মণি সাদা মার্বেলের মত—দেখতে পাচ্ছেন না ? ডান চোখে হাত-চাপা দিলে অন্ধকার ছনিয়া। যা-ই বলুন, এ বাহাছরি বিধাতাপুরুষের নয়। জন্মের সময় তিনি এতদূর দেন নি। মা শীতলার কারুকর্ম—শিল-কাটাই করে দিলেন। আপনি কলকাতার, আমিও কলকাতার—উপমাটা ব্যবেন। শিল কাটাবে গো—বলে রাস্তায় রাস্তায় হাঁকে, এক বাড়ি গিয়ে ঠুক-ঠুক করে ছেনি ধরে শিল কাটতে বসে যায়, সেই ব্যাপার। বাঁ-চোখের উপরে ঠোকরটা বেআনদাজি পড়ে চেলা গলে গিয়ে নতুন এক বাহার খুলল।

চোথের পাতা বেশি করে মেলে উণ্টানো ঢেলা ভাল করে দেখিয়ে দিয়ে বাকি চোথটা বিঘূর্ণিত করে কেমন-কেমন তাকাচছে। এত কাছাকাছি সহ্য করতে পারি নে। বড্ড ঘুম পেয়েছে—এমনিভাবে হাই তুলে বিছানায় চলে যাই। লাবণ্যর কথা ছেদহীন চলেছে: মামী ছ্-চোথে দেখতে পারে না। চবিবশ ঘণ্টা শক্রতা করত। বসন্ত হয়ে ঘুঁটে-কয়লার অন্ধকার ঘরে পড়ে ছিলাম, জানিপাঁচ-সাতটা দিনের ভিতর নিমতলার গঙ্গায় গিয়ে ঠাণ্ডা হব। মামী তা হতে দিল না, হাসপাতালে পাঠাল। আর কী আশ্চর্য, ডাক্তাররাও লাসঘরে চালান না করে সেরেস্থরে গেটের বের করে দিল একদিন। ট্রেনের টিকিট কিনে পাকাপাকি গাঁয়ে পাঠাবার সময় মামী প্রাণ ভরে আশীর্বাদ দিয়ে গেল: আকাশের যত তারা, পাতালের যত বালি, তত তোর পরমায়ু হোক। সকলের বড় শক্রতা সেধে গেল। কিন্তু যেটা চেয়েছিল, হয় কই ? ছুয়োরে ছুয়োরে

লাথি-ঝাঁটা না খেয়ে উপ্টে আমার ভাল ঘর-বর হয়ে গেল। মামীকে এত করে লিখলাম বিয়ের সময় আসবার জন্ম। চোখে দেখে গিয়ে খাগুবদাহনে জ্বলবে, জীবনে আর সোয়ান্তি পাবে না। সকল শোধ তুলে নেব ভেবেছিলাম, তা সে এলই না মোটে।

একটা চোখে তাকাতে তাকাতে লাবণ্য চেয়ার ছেড়ে উঠল।
মামীকে না পেয়ে শোধ তুলে নেবার অক্য উপায় বৃঝি ভেবে
পেয়েছে। খাটের উপরের বালিশ এনে বিছানার মাথার দিকে
রাখল। এবারে তার বালিশটা নিয়ে এসে রেখে দিল আমার
বালিশের উপর। ছ-বালিশ পর পর রেখে হাত ঘষছে। ধুলোময়লা ঝাড়ছে, না আদর বুলাচ্ছে বালিশের গায়ে १—পরের
ব্যাপারের ইঙ্গিত দিচ্ছে १

একটা কাজ করবে লাবণ্য ? আমার একটা উপকার ?

দেয়ালে টাঙানো বন্দুকটা নামিয়ে গুলি ভরলাম। লাবণ্য চুপচাপ দেখছে। আমিও চোখ তুলে তার দিকে দেখি এক-একবার। কী ঘৃণা উপচে পড়ছে কুৎসিত মুখের ওই চোখটা দিয়ে! আমার বুকের উপর আঙুল রেখে বলি, এইবারে—এইখানটায় বন্দুকের নল বসিয়ে ট্রিগার টিপে দাও।

ঘাড় নেড়ে লাবণ্য ঝেড়ে ফেলে দেয়: আমি পারব না।
খাটনির কিছু নয়। একটা আঙুলে চেপে দেওয়া একট্খানি।
এত যদি সহজ, আপনিই করুন সেটা। আমায় কেন 
ত্থিত বড় লম্বা নল। বুকে নল রাখলে ট্রিগার অবধি হাতই
পৌছবে না। পিস্তল হলে হত।

বন্দুকেও হয়। কেন হবে না, কত জনে করে থাকে। নিজে মরতে হলে নলের মুখ বুকে রাখবেন না, থুতনির নীচে রাখুন। বন্দুক খাড়া করে পা দিয়ে ট্রিগার টিপে দেবেন, ব্যস। কাগজেপড়েছি। কায়দা বলে দিলাম, দেখুন এইবারে চেষ্টা করে।

অত্যস্ত সহজভাবে আমুপূর্বিক বুঝিয়ে দিয়ে একটু হেদে লাবণ্য বলে, আমি কেন করতে যাব ? আমার তো উল্টো স্বার্থ। আমার স্বামী হবার দায় থেকে পালাতে চাইছেন, সে স্থ্রিধা আমি কেন করে দিতে যাব বলুন ?

বন্দুকের গুলি না ছেড়ে ঘুরস্ত চোথটা আমার দিকে তাক করেছে। শিকারে ঝাঁপিয়ে পড়বার পূর্বমূহুর্ত। ফুলশয্যাতেও নাকি আলো জ্বেলে রাখতে হয়। যে অলক্ষণ হয় হোকগে, প্রদীপ নিবিয়ে দিলাম আমি ফুঁ দিয়ে। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। অন্ধকারের সমুদ্রে তলিয়ে যাচ্ছি। অক্টোপাস আটখানা হাতের ভরে পিল পিল করে এগিয়ে আসে। কালো পাথরের মত ভারি অন্ধকার চারিদিক দিয়ে চেপে এসে পড়ছে। টুনুর কথা ভাবছি। যে বাবা-মা ছেলে বয়সে মারা গেছেন তাঁদের কথা…

দীপ-নেবানো গোলঘরে, বিশ্বাদ করুন, হঠাৎ যেন ভিন্ন লোকে চলে গোলাম। সেই যেমন অস্থুখের সময়টা হয়েছিল। তখন আভাদ মাত্র পেয়েছিলাম, আজকে কে যেন ফটক খুলে দিয়ে অন্ধকারে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল। এই গোলবাড়ি, দরকারি চাকরি, বিয়ে-থাওয়া, আজকের করাল ফুলশয্যায় প্রাচে প্রাচে জড়ানো লাবণ্যের দেহের শিকল—সমস্ত অবাস্তব। এতক্ষণের আতঙ্কের বোঝা তুলোর মতন লঘু হয়ে গেল। মরণেও ঠিক এই রকম—ভুক্তভোগীর কথা শুমুন, পরলোকভাত্তিকের আন্দাজি গবেষণা নয়—ভয়টা যতক্ষণ মরণ এসে না পৌছয়। এসে পড়লে আর কিছু নেই। বিশ্ব-সংসারে যা-কিছু এতকাল জেনে বুঝে আছি, সমস্ত ভুয়ো। ঠিক তেমনি ভুয়ো হয়ে গেল পলকের মধ্যে লাবণ্য সহ আমার এই জীবনটা। হাদি পাচ্ছে, কী বোকা আমি—এতকাল এইসব সত্য ভেবে এসেছি।…

দয়ালহরির সাড়া পাই: কই গো, ঘুমিয়ে পড়েছ ভোমরা । দেরি হয়ে গেল। ছয়োর খোল।

লাবণ্য উঠে গিয়ে আলো জেলে দরজা খুলে দিল। শাশুড়ি ঠাকরুন বর-কনের খাবার পাঠিয়েছেন। মেয়ে তো ফুলশয্যা নিয়ে থাকবে, খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা কী হবে তাদের ? থাবার তৈরি করে পাঠিয়েছেন তাই—থালায় বাটিতে রকমারি তরকারি, লুচি, চন্দ্রপুলি, ক্ষীরের ছাঁচ, ক্ষীরপুরিয়া, গোপালভোগ। এ সমস্ত দয়ালহরি বয়ে নিয়ে এসেছেন, আরও কত কী আছে পিছনে হরিশের হাতে! একা দয়ালহরি এত জ্বিনিস কী করে আনেন, সন্ধ্যাবেলা তিনি হরিশকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেও খেটেছে বড়বউয়ের সাথেসঙ্গে।

দয়ালহরি বললেন, বড়বউ দেরি করিয়ে দিল। ভোরবেলা থেকে সে রালাঘরে। একটি বারও বেরোয় নি। টানটাও বড্ড বেড়েছে ক'দিন, তার উপরে এই খাটনি। বলে, ক'পা হেঁটে গিয়ে মেয়ের একটু সংসার গুছিয়ে দেব, মেয়ের স্থখশান্তি চোখে দেখে আসব, কিছুই তো পোড়া কপালে হল না। ফুলশয়্য়ায় মায়ুষ কত রকম তত্ত-ভালাস করে।—ঘরে বসে গতরে খেটে ছ্-খানা তরকারি রেঁধে দিচ্ছি শুধু।

বাধা দিয়ে কঠিন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিঃ মেয়ের গা সাজিয়ে গয়না দেবেন বলেছিলেন—তার কী হল ?

দয়ালহরি আকাশ থেকে পড়লেনঃ আমি ?

জ্বড়োয়া গয়না হীরে-মুক্তোয় গাঁথা। আপনারা তো পুরানো ঘর—গয়না গাদা হয়ে থাকে, ঘরের মধ্যে মাটির নীচে পোঁতা থাকে। কী আশ্চর্য, এতজনকে ডেকে ডেকে শোনালেন, এখন যে কিছুই মনে পড়ছে না!

বাপের দিক হয়ে লাবণ্য বলে, গয়না তো গায়ে পরবার।
তাতে কোন্ লাভটা হত শুনি ? গয়নায় আমার ছেঁদা-ছেঁদা মুখ
ভরাট হত ? ঢাকা পড়ত কানা বাঁ-চোখটা ?

হেদে উঠে বলি, খবর রাখি হোড়মশায়। সেই গয়না সমস্ত কালো হয়ে গেল। সোনা হল লোহা, হীরে-মুক্তো কাচ।

থিক-থিক করে হাসতে লাগলাম, এই আমার মনে আছে। অমন কুংসিত হাসি আমার মুখে বেরোয়, আগে কখনও জানতাম না। এখনও বিশ্বাস করি নে। আমার হাসিই নর আদপে, অক্য কেউ নিশ্চয় হেসে উঠেছিল আমার মুখ দিয়ে।

সে হাসি দেখে ভয় পেলেন দয়ালহরি। করুণ কণ্ঠে বলেন, দেব কোখেকে বাবা ? মাখন মিত্তির বেইমানি করল। গ্রাস করল সব একাই। মেয়ের গয়না দেব, মেয়ের বিয়ের খরচপত্র করব, বাজির দেনা শুধব—সমস্ত বরবাদ। ক'টা দিন পরে—ভূমি জান বাবা সমস্ত—ঘরবাজি ছেজে বড়বউ আর কাচ্চাবাচ্চার হাত ধরে পথে বেরুনো ছাডা গতি নেই।

থামলেন একটু। তিক্ত হাসিতে সারা মুথ বীভৎস হয়ে গেল। বলছেন, মন্দ হবে না। সদরের একটা তেমাথা জ্ঞায়গা দেখে রেখেছি। বড়বউয়ের হাত ধরে সেখানে নিয়ে বসিয়ে দেব। খোঁড়া মেয়েমান্ন্য, চেহারাখানা ওই, তার উপরে হাঁপানির টান—
আপোগগু ছেলেমেয়েগুলো ঘিরে থাকবে চতুর্দিকে। ভিখারি সেজে বসতে হবে না—ভগবানই আপনা থেকে সব গুছিয়ে দিয়েছেন। তা ভেবে দেখলাম, ভালই হবে। শতেক ছাঁচড়ামি করে যা রোজগার করি, এর চেয়ে অনেক ভাল।

আরও ভাল আছে। এর চেয়ে অনেক—অনেক ভাল।

বিমৃত হয়ে দয়ালহরি তাকিয়ে পড়লেন। বললাম, মরে যান না কেন একেবারে ? তার চেয়ে ভাল আর নেই। এক কাজ করুন, আমায় মেরে দিন—আমি বেঁচে যাই। আর এত বড় মহৎ কাজ বুথা যাবে না। সদাশয় সরকার বাহাত্র পিঠ পিঠ আপনাকেও মেরে পরোপকারের পুরস্কার দেবেন।

না বাবাজি, না। ওসব অলক্ষুণে কথা বলতে নেই।

ভয় পাচ্ছেন ? আপনার মেয়ে কিন্তু এমনধারা নয়। গুলি ভরলাম, দেখল সে চেয়ে চেয়ে। গুলি করতেও পারে কিন্তু ভাবৃছে এক গুলিতে শেষ না করে দিনে-রাত্রে তিলে তিলে মারলে মজাটা বেশি। সেই জন্মে একবারে শেষ করতে চায় না।

হাতে বন্দুক দিলাম। বলি, টিপে দিন ঘোড়াটা।

কেমন আচ্ছন্ন হয়ে গেছেন। অফুট স্বরে বলেন, উ ? দেখিয়ে দিতে হবে ? আচ্ছা, দিন আমায়—

যন্ত্রচালিতের মত বন্দুক ফিরিয়ে দিলেন আমার হাতে। তারপরে কী হল, কেমন করে হল একেবারে ঝাপসা। শুধু একটি-বার দেখেছিলাম, শশুর মশায় গোলঘরের রক্তাক্ত মেঝেয় গড়াচ্ছেন। বন্দুক ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি।

\* \* \*

কত সহজ মৃত্যু। লহমার মধ্যে সমস্ত ঠাণ্ডা। কিন্তু আমায় নিয়ে বড্ড বেশি খেলাচ্ছে এরা। বিড়ালের যেমন ই তুর-শিকার। থাবার মধ্যে পেয়ে তারপরে খুব খানিকটা ছুটোছুটি করতে দেয়। এক কামড়ে খেয়ে সুখ হয় না। ই ছুর এদিক-ওদিক ছোটে, বেশি দূরে গেল তো মুখে করে কাছে নিয়ে এল। আবার ছোটে, আবার ধরে। শেষ কামড় তো আছেই। কিংবা ধরুন, ছিপে মাছ খেলানো। খেলিয়ে নিয়ে শেষে মোক্ষম টান। আমারও ঠিক তাই--ছোট-কোর্ট থেকে মেজ-কোর্ট। মেজ থেকে বড়য়। অগুন্তি সাক্ষিসাবৃদ, হাকিম-উকিল, তু-পক্ষের জেরা-সাওয়াল, ভারি ভারি কেতাব খোলা কথায় কথায়—আর আডগড়ার মধ্যে সকলের থেকে আলাদা রাজাধিরাজ আমি। ক্ষণে ক্ষণে সকলে তাকায় আমার দিকে, আমায় ঘিরে যাবতীয় আয়োজন। আত্মগৌরবে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠি। আবার লজ্জাও লাগে—নাঃ, বাড়াবাড়ি করছে সামান্ত এতটুকু কাজের জন্ম। খুন তো করেছি একটিমাত্র মানুষ—তা-ও দয়ালহরি হোড়, যে লোক মানুষ কিংবা জন্ত তাই নিয়ে তর্কের অবকাশ আছে। আর যাঁরা এক সঙ্গে হাজার হাজার সাবাড় করছেন, তাঁদের তো কেউ ধর্মাধিকরণে নিয়ে এসে খাতির জমায় না। লড়াইয়ের ইয়োরোপ একটিবার দেখে আস্থন। আমারও বন্ধুর মুখে শোনা অবশ্য। এ বাড়িতে তিন-শ মরেছে, ওই মাঠে সাত-শ, এই শহরে চল্লিশ হাজার। মার্ম্থ, না ছারপোকা! ছারপোকাও এক-একবারে অতগুলো করে মারা

যায় না। সেই কাজ করে কেলেন তাঁরা চক্ষের পলকে। কিংবা স্বদেশেও দেখেছিলেন সেই দাঙ্গার সময়টা। কলা-মুলোর মত কী রকম মামুষ কার্টে। এক গোলবাড়িতেই কতগুলো গেল হিসাব করুন। সেই বীরবর্গের তুলনায় নিতান্ত কীটস্ত কীট— আমায় নিয়ে এ ধুমধাম কেন ?

বউদি দেখা করতে এলেন বিকেলবেলা। টুরুও আছে। রোজ আসছেন। দেখাশুনোর নিয়মকার্যুন শিথিল করে দিয়েছে ক'দিন থেকে, খাতিরটা বড্ড বেড়েছে। কলকাতা থেকে এসে ছোট্ট এক বাসা নিয়ে আছেন ওঁরা। সাবরেজিস্ট্রার হয়ে এই জায়গায় শিক্ষানবিশি করে গেছি মাস হুয়েক—চেনা জায়গা। বাসাটা চোখে দেখে যেতে পারলাম না, কিন্তু দীঘির পাড়ে জিমনাস্টিক-মাঠের পাশে—জায়গাটা বুঝতে পারছি। আর কি বউদি, ঝামেলা মিটে এল এইবারে। কাল-পরশুর মধ্যে বাসাছেড়ে দিয়ে সবস্থন্ধ আবার কলকাতায় ফিরতে পারবে। পরশুন নয়, খুব সম্ভব কালই। কাল আর তোমাদের দেখা করতে আসতে হবে না; সেল তখন ফাকা। বাড়িওয়ালাকে বলে রেখেছ, বাসা তুলে দিয়ে চলে যাচ্ছ তোমরা ?

বউদির তু-চোথ রাঙা। কেঁদে কেঁদে রাঙা করেছেন। আমার কথায় আবার তাঁর চোথ ভরে গেল। মাথার কাপড় লম্বা করে টেনে দিলেন, সেকালে লজ্জাবতী বউরা যেমন করত। এখন অবশ্য লজ্জার কারণে নয়, ভয়। আমার জস্মে ভয় কতকটা আছে—কান্না দেখলে আকুল হয়ে পড়ব, এইরকম হয়তো ভাবছেন। কিন্তু ভয় বেশি টুমুকে নিয়ে। প্রথমটা সে ডুকরে কেঁদে উঠবে, তারপর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদবে সারাক্ষণ। ছেলের এখন বোঝবার বৃদ্ধি হয়েছে। বউদির কান্ধা দেখে প্রথম দিন সে কী কাণ্ড —টুমুকে থামানো যায় না, ছটফট করে কাটা-কবৃত্রের মতঃ কাকামণি যাব, কাকু তুমি ওখানে কেন, বাইরে চলে এস। আমি কোলে উঠব। বউদি চোখ মুছে ফেললেন তাড়াতাড়ি, আর

আমি বিষম আনন্দে হো-হো করে হাসি। ছেলে শান্ত হয় না। সেদিন থেকে বউদি টুনুর সামনে কিছুতে চোখের জল ফেলেন না। কী রকম মজা হয়েছে—যা-ই কিছু আমি বলি, কাঁদবার জোনেই। দৈবাং জল এসে গেলে চোখ ঢেকে ফেলতে হবে। টুনুর ডাগর চক্ষ্-ভারকা হটো পাহারা দিয়ে ঘুরছে। আমার হাসি। দেখে টুনুও হাসে, কিন্তু তখনও মায়ের মুখে ঘন ঘন তাকাছে। ভাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, মুখ আঁধার কি না মায়ের, চোখে জলের চিহ্ন কি না!

কতদিন কাকামণি তোমার কাছে যাই নি বল তো ? কতদিন কাছে শুই নি, এক সঙ্গে বেড়াই নি ?

তুমি বড় হয়েছ কিনা টুন্থমণি, ভারিকি হয়েছ। বড় হয়ে গিয়ে তুমিও আর আগের মতন করে হাসতে পার না।

থিলখিল খিলখিল উছল জলস্মোতের হাসি হাসত। ঠোঁটে মুখে বাঁধ পড়ে গেছে—ঝিরঝিরে একট্-একট্ হাসি এখন। মনের ছঃখটা গোপনে বলি আপনাদের—টুমুকে বুকে নিতে পারি নে, কাঁধে তুলতে পারি নে—সাদা রঙ-করা কঠিন গরাদ আমাদের মাঝে। আমারও এখনকার একটিমাত্র ছঃখ এই।

কত রকমের খাবার করে নিয়ে আদেন বউদি। বাড়ির বানানো, দোকানেরও একটা ছটো। মনে গেঁথে রেখেছেন—কোন্কোন্ বস্তু আমার পছন্দ, কোন্টা তার মধ্যে খাওয়া হয় নি আনকদিন। আইন হঠাৎ আজ বড্ড বেশি সদয়। আর একটা ব্যাপার ঠাহর হল—পাশের দোতলা ওয়ার্ডে উপরের ঘরগুলো খালি করে ফেলেছে। বছরে বারকয়েক শুনেছি ঘটে থাকে এমনি—দোতলার যত কয়েদি ভূতলে নামিয়ে দেয়। নিয়ম হল, কাঁসির তারিথ আগে বলবে না। মাত্র আসামী জানবে ঘন্টা কয়েক আগে। কিন্তু চোথ ছটো নিতান্ত অন্ধ না হলে জানতে কিছু আটকায় না। দোতলা থেকে কাঁসির জায়গা দেখা যায়। দেভিলা খালি করে দিল—তার মানে, তুমি যে জানলা খুলে নিথরচায় মজাঃ

দেখবে, দেটা হচ্ছে না। অতএব অনুমান করা যায়, মজাটা জমবে আজকেই। রাত্রিবেলা ক্ষেপে ক্ষেপে কর্মকর্তারা উদয় হবেন যথানিয়মে। স্থপারিন্টেণ্ডেন্ট এসে ইংরেজি ও বাংলায় ভাল করে সমবে দিয়ে যাবেন, আমায় ফাঁসিতে ঝোলানো হবে যতক্ষণ না মৃত্যু হচ্ছে। মাইনে-করা ঠাকুরমশায় উত্তম উত্তম আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও ভগবৎ-প্রদঙ্গ শোনাবেন বলির পাঁঠার কানে পুরুতের মন্ত্র শোনাবার মত। শেষরাত্রে এসে ঘুম থেকে ডেকে তুলবে, স্নান করিয়ে নতুন পোশাক পরাবে। বলির পাঁঠাকেও হাড়িকাঠে দেবার আগে স্নান করানোর বিধি। বিলদানের ব্যাপার দেখেই বোধ হয় এই সব নিয়ম হয়েছে। কী সমারোহ তারপরে। জহলাদ, ম্যাজিস্ট্রেট, ডাক্তার, জেল-সুপারিটেণ্ডেণ্ট জেলখানার কেন্টবিষ্ট্ স্বাই চলে এসেছে—বন্দুক তুলে সারবন্দী এ-ও একরকম গার্ড-অব-অনার। এমন একটা ব্যাপার কি ওই সব চোর পকেটমার ছাঁচড়া কয়েদি-গুলোকে দেখতে দেবে 🕈 দেখতে চাও, নিজে ভারিক্কি রকমের কিছু করে আদালতের বেডাগুলো ডিঙিয়ে চলে এস ফাঁসি-সেলে। ছ্র-চোথ ভরে নিজের উপর দিয়ে দেখে। তখন।

যাকণে, যাকণে। খাওয়াচ্ছেন আমায় বউদি। নাছোড়বান্দা হয়ে বড় বেশি খাওয়াচ্ছেন। বাটি থেকে একটা একটা করে তুলে দিচ্ছেন হাতে। মালপো ক'খানা। মনে আছে বউদি, নতুন বউ এসে পাকপ্রণালী পড়ে তুমি মালপো বানিয়েছিলে? হাসিঠাটা করল সকলে, তোমার সেই মালপো খাওয়ার মানুষ মেলে না। একেবারে ক্ষেপে গেলে তুমি—কতবার জিনিসপত্ম নষ্ট করে এটাওটা যোগ করে পরিমাণ কম-বেশি করে শেষটা যে বস্তু উত্তরাল, ভুবনে তার জুড়ি নেই। আজকে যা খাইয়ে গেলে বউদি, এক মাস এর স্থাদ লেগে থাকবে মুখে।

দাদা আর লাবণ্য আসছে। দাদা, মনে হচ্ছে, বেশ পছন্দ করে কেলেছেন লাবণ্যকে। গেট অবধি এসে মনে পড়ে গেল—ছ্-জনে আবার বেরিয়ে গেলেন সেন্ট কিনতে। ভাল হল। সেন্টের শিশি সময় থাকতে যদি হাতে পৌঁছয়, আমার নতুন পোশাকটায় সেন্ট মেথে কিঞ্চিং বাবুয়ানা করা যাবে।

লাবণ্য বউদির পাশে এসে দাঁডাল। বউদি, জায়ের বড় সাধ ছিল ভোমার। সারা কলকাতা মেয়ে দেখে দেখে বেড়িয়েছ। তুই জায়ে সাধ মিটিয়ে সংসার কর এখন। লাবণ্য সিঁথির উপর চওড়া করে সিঁত্বর টেনেছে। চুলে ঢাকা পড়ে গিয়ে পাছে আমার নজরে না আসে। অথবা পরে আর পরতে পাবে না— আক্রোশ ভরে বেশি করে পরে আমায় দেখাচ্ছে। বিরাটগড় থেকে এইখানে লাবণ্যকে আনিয়েছেন, সকলে এক বাসায় আছেন। নীচের কোর্ট থেকেই লাবণ্য যতদূর আমার সঙ্গে শক্রতা সেধেছে। পরিষ্কার মিছে কথা বলল, ঈশ্বের নাম নিয়ে হলপ করে বলল, দ্যালহরিকে আমি মারি নি। কে মেরেছে তা সে জানে না। জানালা থেকে গুলি এদে বিঁধল। পাটোয়ারি লোক, টোর্নির ব্যবসা, সম্পত্তি ও টাকাকড়ি ঠকানোর ব্যাপারে কত লোকের আক্রোশ রয়েছে—কে মেরে ফেলেছে কে জানে ? করুণার্দ্র হয়ে নিজে উপযাচক হয়ে আমি তাঁর মেয়ে বিয়ে করেছি, হঠাৎ কী কারণ ঘটতে পারে ফুলশয্যার সময়ে শৃশুরকে খুন করার ? সরকারি উকিলের ধমক খেয়েও লাবণ্য ভড়কে যায় নি একটুকু। সাংঘাতিক মেয়ে—বেঁচেবর্তে থাকে তো বাপকে ছাড়িয়ে যাবে ফেরেব্বাজিতে। ধমক খেয়ে আরও জোর দিয়ে বলল, হরিশ আর বাবা খাবার নিয়ে < এসেছেন বাড়ি থেকে, আমি আসন পাতছি—ঠিক সেই সময় খোলা দরজার বাইরে হুম করে আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে বাবা আমার লুটিয়ে পড়লেন। বাবার খুন নিয়ে মিথ্যে বলতে পারি আমি ?

এই সব বলছে, তার মধ্যে অলক্ষ্যে আমার দিকে তাকিয়ে ক্র হাসি হেসে নিল একবার। কাঠগড়ায় আমার মাথার চুল অবধি খাড়া হয়ে ওঠে। কথার চেয়েও লাবণ্যর হাসির মানে প্রাঞ্জল। হাতের মুঠোয় পেয়ে গেছে তো সরে পড়তে দেবে নাঁ— তারই প্রাণপণ চেষ্টা। প্রায় পৌরাণিক সাবিত্রী—যমের মুখ অবধি

স্বামীকে তাড়া করে ফিরছে। কী বিপদ বুঝে দেখুন হতভাগা স্বামীর—মরে গেছি, তা সত্ত্বেও বউ বাঁড়ের গলকম্বলের মত ঝুলতে ঝুলতে চলল। নিজে তো অপদার্থ ভীতু মেয়ে! বিষ খায় নি, জলে ঝাঁপ দেয় নি, ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ে নি — কিছুই করতে পারলনা। আমি যে সাহদ করে ওই সব আদিম পন্থা না নিয়ে খবরের কাগজে নাম উঠিয়ে ধুমধাড়াকা করে চলে যাচ্ছি, শতেক রকমে তার বাগড়া দিয়েছে। জজের মুখোমুথি বুক চিতিয়ে আমি বললাম, দয়ালহরি চতুর মানুষ। আইন দিয়ে কোনদিন তোমরা ছুঁতে পারতে না। যারা আইন করে তাদের চেয়ে চের বেশি বুদ্দিরাখে দে। তোমাদের কাজটা আমি সোজামুজি সেরে দিলাম। হেন স্বীকারোক্তির পরেও আমার উকিল হাল ছাড়ে না। বলে, আসামির মাথা খারাপ হয়ে গেছে। বদ্ধ উন্মাদ। ডাক্তার দেখিয়ে পাগলাগারদে রাখতে হবে। এই সব। কাণ্ড দেখুন দিকি! শক্রতায় কেউ এরা কম যায় না।

টুন্থ হাত বাড়াল গরাদের ভিতর দিয়ে। তুলতুলে হাত মুঠোয় ভরে নিই। ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় টুন্থ, কিন্তু হবে কী করে? গরাদগুলো রাক্ষদের দাত—সাদা সাদা লম্বা দাত মেলে রাক্ষদ হাঁ করে রয়েছে। বড় ভয় টুন্থমণি, তুমি সরে যাও। রাত হয়েছে —রাক্ষদেরা বাঘেরা ভূতেরা পুলিসেরা, এবারে সব রোঁদে বেরুবে। বাড়ি চলে যাও সকলে তোমরা।

বললে হয়তো ব্যবস্থা করে দিত। টুমুকে ভিতরে নিয়ে এসে, কিংবা যেমন ভাবে হোক বুকে তুলতে দিত আমায় একবার। জেলর বড় ভাল লোক। ডাক্তারবাবু ভাল। সব মানুষই ভাল, সকলে বড় আপন আজকে। ভালবাসার চোখে তাকাচ্ছে আমার দিকে। সব অপ্রীতি মুছে গেল যেন রাতারাতি। হঠাৎ রাজাধিরাজ হয়ে গেছি। জল খাব বলে হাত তুলেছিলাম, ছুটোছুটি করে ঝকঝকে সাদা ফেরোয় জল এনে দিল। সুপারিন্টেণ্ডেট জিজ্ঞাসা

করেন, কী ইচ্ছে তোমার, কোন্ জিনিসটা চাই বল ? যার মুখে তাকাই, মনে হয় চোখ ছলছল করছে। কেন হে, ব্যাপারটা কী ? সম্ক্রম—বীরপূজা ? তোমরা পার না, আমি এই কেমন ড্যাংড্যাং কার চলে যাচ্ছি ? আর এক হতে পারে—বড় চাকরি নিয়ে চাকরিস্থলে চলেছি, কানে শুনতে পেয়ে পরম শক্রও যেমন ভালবাসায় গদগদ হয়ে ওঠে। চলে যাচ্ছি—খাতির সেইজন্তে। যদি বলি, না ভাই, যাওয়াটা বাতিল হল শেষ অবধি, অর্থাৎ আমি দয়া-ভিক্ষা না চাওয়া সত্ত্বেও দিল্লি থেকে মার্জনার টেলিগ্রাম এসে পড়ল, তখনই সঙ্গে সকলের নিজ-মূর্তি বেরিয়ে পড়বে। কুট্ররা শুনিয়ে শুনিয়ে বলবে, আপদবালাই বিদেয় হয় না কেন ? আবার জামাটা যে-ই সত্যি সত্যি গায়ে চড়িয়েছি, দেখতে পাবেন, খাতির করে পান সেজে এনে মুখের কাছে ধরছে। তেমনি ব্যাপার।

দিগন্তের অন্ধকারে ওঁরা তিনজন টুন্থর হাত ধরে চলে গেলেন। আর আসবেন না। কোনদিকে একটা মানুষ দেখতে পাই নে, ওই পাষাণমূতির মত নিশ্চল ওয়ার্ডারটি ছাড়া। বয়ে গেল—মনের মধ্যে আমার কত মানুষজনের আনাগোনা। দেখুন, মহাব্যোমে স্পুটনিক ছাড়ুন আর যাই করুন, মনের শক্তির ধারেকাছেও যেতে পারছেন না। উপমা জুড়ে ভারিক্কি করে বলে থাকেন মনোরথ— চক্ষের পলক ফেলতে যে সময় লাগে তার ভিতরে, কোন্রথ বলুন তো এমনধারা বেড়াতে পারে ভূত-ভবিদ্যুতের হাজার-লক্ষ বছর পার হয়ে গ

আমি যখন ছোট। ওই টুমুর মতন — উহু, টুমুর চেয়ে বড়ই হব কিছু। বাড়ির আটক মানতে চাই নে কিছুতে। ছুটে ছুটে বাইরের উঠানে যাই, উঠান পেরিয়ে ফটকের কাছে দাঁড়াই। তবু কারও নজর পড়ল না তো ফটক পার হয়ে জাঙাল ছাড়িয়ে গুটগুট করে পা ফেলে বিলের ধারে চৌমাথা অবধি যাই। একদিন বিলেও নেমেছিলাম, ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে চলে আসি। এখন খুব বড়

হয়ে গেছি কিনা--- অজানা বলে আজ দেখুন একটুও আর ভর করছে না।

সেকালে আমাদের গাঁরের এক সন্ধ্যা। গৃহস্থবাড়ির ঘরে ঘরে দীপ দেখাছে, শাথ বাজছে—আজ্ঞাকের জেলখানার এই নিন্ধনা সন্ধ্যাবেলা নয়। মেঘ করেছে—আকাশের দিকে চেয়ে মাকে বারংবার বলি, বাবা কখন আসবে ? এত দেরি—আসে না কেন বাবা এখনও ? [ আচ্ছা, বাবা সেই মৃত্যুপারের দেশে ঠিক এই সময়ে মাকেও তো জিজ্ঞাসা করতে পারেঃ আর কত ঘুমোবে খোকা ? জাগছে না কেন ?]

মা প্রবোধ দিলেন, এক্ষুণি এসে যাবেন। বৃষ্টি হবে ঝড় হবে, গাছপালা সব ভেঙে পড়বে— তার আগেই পৌছবেন।

কেউ না দেখে—কেউ না টের পায়, এমনি এক নিরালা জায়গায় গিয়ে সেদিন বারংবার আমি আকাশের কাছে মাথা কুটেছিলামঃ নারায়ণ, কেষ্ট-রাধা, বাবা পাঁচপীর, হে মা শীতলা, আমার বাবা এক্ষ্ণি ফিরে আস্ক্ক—মোটে দেরি না হয়। তোমা-দের হরির লুঠ দেব।

ছোট-পিদি শশুরবাড়ি যাবার সময় একটা দিকি হাতে **গুঁজে** দিয়ে গিয়েছিলেন। দিকিটা সরিয়ে রেখেছি লম্বা বিস্কুটের কোটোয় কড়ে-পুতৃলগুলোর নীচে। সেই সঙ্গতির জোরেই যাবতীয় ঠাকুরদের ভোগ দিয়ে খুশি করবার ভরদা রাখি।

আরও মেঘ জ্বমেছে, ঝিলিক দিচ্ছে মেঘ চিরে চিরে। আমাদের পাড়াটা ঘিরে গড়থাই—নারায়ণকোঠা, সেই গড়থাইয়ের একেবারে কিনারে। এর উঠান ওর কানাচ দিয়ে যেতে হয়। কাঁসর-ঘন্টা বাজে—সেই দূরের গাঁয়ে সন্ধ্যাবেলা আজকেও হয়তো বাজছে তেমনি। আসন্ধ ছর্যোগে মাকে বলে বেরনো যাবে না—না বলেই তাই টিপি-টিপি চলে যাই সেখানে।

থমথম করছে চারিদিকে, হাওয়া নেই। ঠাকুরের শীতল-ভোগ

হচ্ছে, ধূপ-ধুনোর গন্ধে সহজ ভাবে দম নেওয়া দায়। এই সময়টা প্রায়ই আমি এসে সতৃষ্ণ চোথে পুজো দেখি। পুজো অস্তে প্রসাদ—অতএব ঠিক সময়টির আগে এসে পড়লে চুপচাপ শেষ অবধি দেখতেই হবে। আজ কিন্তু প্রসাদের লোভে নয়। বাবাকে এনে দাও ঠাকুর, বাবা যেন দেরি না করে! ঝড়-বাতাসে কিছু না হয় যেন আমার বাবার! ঠাকুর, রাগ না কর তো তোমার প্রসাদ অবধি দাঁড়িয়ে থাকতেও চাই নে। গাঙের ঘাটে বাবা এল কি না দেখে আসি।

ঠাকুর-দেবতারা কী জীবস্ত ছিলেন সেই আমার ছোটবেলায়! সমাজের ছেলেবেলাতেও ঠিক অমনি। সেদিন ভারি এক হুঃদাহদের কাজ করে বদলাম। কেউ জানে না—শুধু নারায়ণ ঠাকুর আর আমি। এক দৌড়ে চলে গেলাম গাঙ অবধি। রাত হয়ে গেছে, মেঘভরা আকাশের নীচে ঘনকালো অন্ধকার। মানুষ নেই কোন-দিকে—অন্ধকার ফুঁড়ে নজর পৌছয় না, আছে কি না কেউ বলাও যায় না ঠিক করে। তার উপরে কবিরাজের ভিটের কসাড় বাঁশ-বাগান। দল বেঁধে যেতেই দিনমানেও গা ছমছম করে। কবিরাজের নির্বংশ বাড়ির সেকালের তাঁরা সব বাঁশঝাড়ের হুর্নিরীক্ষ চূড়ায় চুড়ায় বিচরণ করেন। ছেলেমানুষ তো আমি—তথন বড্ড ভয় পেতাম। আমায় দেখে তাঁদেরও যেন টনক নড়ে ওঠে, কটর-কটর-কট এ-ঝাড়ে ও-ঝাড়ে আওয়াজ তুলে ভয় দেখান। হঠাৎ বা একটা বাঁশ নুইয়ে নিয়ে আদেন একেবারে মাথার উপরে। দিনত্বপুরে এই অবস্থা, কিন্তু সেই রাত্রিবেলা বাবার ভাবনায় হুঁশজ্ঞান ছিল না. ছুটতে ছুটতে গাঙের ঘাটে দাঁড়াই। গাঙের উপরে একটা নৌকো নেই। অশ্বত্তলায় জলের মধ্যে ঝুরি নেমে গেছে, তার ভিতরে গোটা কয়েক ডিঙি। ছর্যোগ দেখে মুখ-লুকিয়ে যেন পালিয়ে বসে আছে।

এক মাঝি দেখতে পেয়ে বলে, বাড়ি যাও খোকা, একা-একা ঘুরছ কেন ? বাতাস উঠবে। আমার বাবা---

তোমার বাবা বৃঝি নৌকোয় ? তা কান্না কিসের ? নৌকো কোনখানে বেঁধে রেখেছে—মেঘ কেটে গেলে ছাড়বে। তুমি ঘরে যাও, ঘরের লোক ভাবছে।

তখন চমক লাগে। মা ঠিক থোঁজাখুঁজি করছে। চড়বড় করে বৃষ্টির কোঁটা পড়ে এইবার। দৈত্যের একটা দল কোথায় বৃঝি আটকানো ছিল—ছাড়া পেয়ে হুড়মুড় করে বেরিয়েছে। দাপা-দাপি লাগিয়েছে—আমাদের ঘরবাড়ি বাগবাগিচা লগুভগু করে দেবে।

ভিজে কাপড়চোপড় ভিজে চুল ভিজে গা-হাত-পা, ছুটতে ছুটতে বাড়ি এলাম। মা দেখতে পেলে তো রক্ষে থাকবে না— উ কিঝু কৈ দিয়ে দেখি, রান্নাঘরে মা রাধুনি-মাসির সঙ্গে কি বকা-বিক করছে। আমি বাড়ি নেই, কিছু মা টের পায় নি। কাপড় ছেড়ে গায়ের জল মুছে দিব্যি আবার ভালমানুষ ছেলে—সেই সময় মা এঘরে এলেন। ছ-হাতে গলা জড়িয়ে ধরে বলি, কখন আসবে বাবা—আর কতক্ষণ ?

ঘুমব না, কিছুতে না—যতক্ষণ না বাবা ফিরে আদে। চোখ ড্যাবড্যাব করে আছি। আর ঠাকুরের কাছে মাথা খুঁড়ছি মনে মনেঃ আমার বাবার গায়ে ঝড়বৃষ্টি না লাগে, এক্ষ্ণি যেন বাড়ি আদে। এক্ষ্ণি—এই আমি জেগে থাকতে থাকতে।

কিন্তু ঘূমে চোখ ভেঙে আসে, ঠেকানো যায় না। কথন ঘূমিয়ে গেছি—রাত তুপুরে বাবা এসে আমায় নিয়ে শুয়েছে, আমি কিছু জানিনে। বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছি।

এবারে ঠাকুর কথা শুনলেন। কিন্তু আর একদিন কত সাধ্য-সাধনা করলাম, কানে নিলেন না তিনি। বাবা যেদিন মারা গেলেন। পাড়ার লোকজনের আসা-যাওয়া বেড়েছে বিকাল থেকে। বাবার গলায় শ্লেমা-আটকানো ঘড়ঘড় আওয়াজ। চোধ বৃদ্ধে আছেন। পাখার হাওয়া করছেন বড়-পিসিমা শিয়রে বসে। বুকে পুরানো-ঘি মালিশ করছেন জ্যাঠাইমা। জ্যাঠামশায়ের প্রিয় ছোট ভাই—এক-একবার বিছানার ধারে আসছেন, ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছেন সঙ্গে সঙ্গে। এত কষ্ট চোখে দেখতে পারেন না। জ্যাঠামশায়ের সেই আসা এবং ছুটে যাওয়া স্পষ্ট মনে রয়ে গেছে আজও।

জ্ঞাতিদের একজন এসে বলছেন, চিনতে পার, ও ছোড়দা?
কট্ট হচ্ছে খুব ? বাবা চোখ মেললেন একবার—সাদা কাচের মত
মণি। জবাব দেবার চেটাও করলেন না। আবার আস্তে আস্তে
চোখ বুজে এল। সন্ধ্যাবেলা আমাদের বাড়ির আশেপাশে কাল-কপাটির পাতা মুদে আসে যেমন। অশ্বিনীর অনেক রকম মুষ্টি-যোগ জানা আছে। বলে, শ্বেত-আকন্দের পাতার সেঁক দিলে উদ্বেগ কমবে। আরাম পাবেন। কাচের চৌখুপির ভিতর টেমি ভরে অশ্বিনী বেরুল, কোথায় শ্বেত-আকন্দ আছে খুঁজে-পেতে আনতে।

ধনঞ্জয় কবিরাজ বিকাল থেকে হাজির আছেন। স্টিকাভরণ হয়েছে তিনবার, ফল পাওয়া যায় না। ঘুমে আমি ঢুলে ঢুলে পড়ছি। এত মায়্য় বাড়িতে, আঁধার-মুথে চুপিসাড়ে এতসব কাজকর্ম চলেছে—জেগে থাকা আমারও দরকার। কিন্তু পারি কই ? হাই উঠছে, বসে থাকতে পারি নে আর। পশ্চিমের দালানে শুয়ে পড়েছি। বাড়ির সব ছেলে-মেয়ে ঘুমুছে অকাতরে। তাদের বাপের তো অস্থুও নয়—তারা কেন ঘুমবে না ? আমার ঘুমানো অস্থায়।

সেই আর একদিনের মত ঠাকুরের কাছে মনে মনে কায়াকাটি করছি: বাবাকে ভাল করে দাও। রাতের মধ্যেই সেরে ওঠেন যেন, গলার ওই টান না থাকে। ঘুম থেকে উঠে যেন দেখতে পাই, বাবার সব কষ্ট সেরে গেছে, বাবা হাসছেন।

কত রাত্রি জানি না, কে যেন আমায় টেনে তুলল' বিছান। থেকে। খোলা বারাণ্ডায় বাবাকে বের করে এনেছে। অনেক

মান্থৰ মিলে ভীষণ কণ্ঠে নাম শোনাচ্ছে বাবার কানের কাছে भाषा बू<sup>\*</sup>रक পড়ে। হরেকৃঞ্চ হরেকৃঞ্চ কৃঞ্চকৃঞ্চ হরেহরে— হরেরাম হরেরাম রামরাম হরেহরে। উঃ, ঠাকুরদেবতার নাম কী ভয়ঙ্কর সময়বিশেষে । কালার রোল চারিদিকে । মডার এদিকে-সেদিকে গোটা তুই-তিন ক্ষীণ আঙ্গো, বাকি সব জায়গা অন্ধকারে থমথম করছে। কাঁদতে কাঁদতে বড়পিসিমাই বোধ হয় আমায় কোলে করে বাবার পায়ের দিকে নিয়ে গেলেন। দাদাও সেখানে। ছোট একটা গর্ত খুঁডে জলে ভরতি করেছে। অন্তর্জলী। দাদাকে কে বলল, পা হুটো ডুবিয়ে দে জলের মধ্যে। আমায় বলে, তুইও ধর্ পা। আমার ইচ্ছা পা ধরবার নয়, বাবার মুখ দেখবার। যে-মুখে কত আদরের কথা শুনেছি। সেই হাতথানা একটু ছোঁব, যে-হাত বাবা পিঠের উপরে বেড় দিয়ে আমায় জড়িয়ে ধরতেন। হাউহাউ করে কাঁদছি। সকলে কাঁদছে—পরম শত্রু এসে দাঁড়ালেও এই আসরে কাঁদতে হবে। জ্যাঠামশায়ের কাছে নিয়ে গেল, চু-হাতে টেনে নিয়ে তিনি বুকে চেপে ধরলেন। গম্ভীর মামুষ, এমন ভাব আর কখনও দেখি নি, ভেঙে পড়েছেন। বলছেন, কাঁদিস নে। আমি तरम्हि, मकरल तरमरह। य हरल राज, आभावानाई निरम याक চলে। ব্যেগেল।

তখন আমার বেশ ভাল লাগছে। বাবা গিয়ে হঠাৎ খাতির বেড়েছে বাড়িস্থন্ধ সকলের কাছে। এত বড় ছেলে তবু কোলে কোলে ঘুরতে লাগলাম।

তার পরদিন ছপুরবেলা। বাসি-মড়া রয়েছে পড়ে। চারপো দোষ পেয়েছে, প্রাচিত্তির না হওয়া পর্যন্ত মড়ায় কেউ কাঁধ দেবে না। সেই সব হতে হতে বেলা ছপুর। রীতকর্ম সমাধা করে শাশান্যাত্রার তোড়জোড় হচ্ছে। ছোট মান্ত্র্য আমায় যেতে দেবে না, দাদা যাচ্ছেন। মড়া কাঁধে তুলে হরিধ্বনি দিচ্ছেঃ বল হারি, হরিবোল! এমনি গা-কেঁপে-ওঠা ঈশ্বরের নাম কেন যে করে মান্ত্র্য! দিদি আর আমি দক্ষিণের ঘরে দরজার উপরে বসে বলাবলি করছি, বাবা আর আসবে না, কোনদিনও না। না দিদি ?

সেই দিদি কবে মারা গেছে! কে কে মরেছে, আঙুল গুনে দেখি। মা, বড়-পিসিমা, ধনঞ্জয়-কবিরাজ, অশ্বিনী, জ্যাঠামশায়, জ্যাঠাইমা—বাবার মৃত্যু ঠেকাতে থুব যারা ছুটোছুটি করেছিলেন, নিজেরাই গেছেন এখন। ভাবতে গিয়ে থই পাওয়া যায় না। উঃ, কত মরেছে! ফাঁসি না হয়ে বেঁচেবর্তে থাকলে আরও কত কত মানুষের মরা দেখতাম! ছেলেবেলার সব চেয়ে বড় বন্ধু সেই যে প্রভাস গাছ থেকে পড়ে মরল—তার সঙ্গে চুক্তি ছিল, যে আগে যাবে, যেমন করে হোক খবরটা জানিয়ে দেবে ওদিককার। মরার পরে হতভাগা প্রভাস বেমালুম সব ভূলে মেরে দিল। গিয়ে যদি দেখা পাই, বোঝাপড়া সেই সময়। থাবড়া কষে দেব পিঠে। না, তারও উপায় নেই। পিঠে তো লাগবে না, আমার হাতই মোটে উঠবে না—চম্পা যার জন্মে হাহাকার করে। অতএব বেঁচে গেলি রে প্রভাস। তোদের বিম্মৃতির কারণটাও ধরি-ধরি করছি এতদিনে। আমাদের গাঁয়ের ক্ষুদিনাপিতানী ছেলের যে ব্যবহারের জন্ম সকলের কাছে বিচার চেয়ে চেয়ে বেড়াত। দশ হুয়োরে দাসীবৃত্তি চেড়িবৃত্তি করে ছেলে মানুষ করল; লায়েক হয়ে ছেলে শহরে গেল রুজিরোজগারের ধান্দায়। আর আসে না, খবরবাদ দেয় না। ডাকিনী শহর জাত্ব করেছে ক্ষুদির ছেলেকে, তুঃ মাকে সে ভুলে গেছে। প্রভাসেরও ঠিক তাই। স্বচ্ছন্দ লঘু আরাম পেয়ে কাঁটা-কাঁকরের ধরিত্রীর দিকে নিচু হয়ে তাকাতে মন চায় না, ঘেরা করে।

সেই এক সময়ে বাবার জন্ম ঠাকুরের কাছে দরবার করেছি—
টুমুরও সেই বয়স—হয়তো সে-ও কান্নাকাটি করছে খোদাতালাদিশ্ব-গড সকলের কাছে। কতই আজব কাণ্ড ঘটে ছনিয়ায়!
ভাবনার পায়ে কেউ তো শিকল দেয় নি—ধরুন, তাই একটা হল।
জ্লেশখানা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল হঠাৎ এক ভূমিকম্পে। ইট-লোহা-

রাবিশের স্তৃপের মধ্য থেকে বেরিয়ে থোঁড়াতে থোঁড়াতে, ধরুন, জিমস্থাস্টিক-মাঠের পাশে একতলা বাসাবাড়ির জানলায় গিয়ে ডাক দিলাম, ও টুমু, ঘুমুচ্ছ ?

আমার পুরনো রসিকতাঃ ঘুমিয়ে থাক তো টুন্নুমণি, 'হাঁগ' বলে জবাব দাও।…

জেল-ফটকের পেটা ঘড়ি ঢং করে একবার বাজে। লোহার গরাদ-ঘেরা আমার এই সর্বশেষ রাত্তি। বুদ্ধিমান বলে আমার নামডাক—ধরাধরির লোক না থাকা সত্ত্বেও সরকারি চাকরি পেয়েছি, এই নিরিখে বিভাবুদ্ধির খ্যাতি অতিরিক্ত রকম বেড়ে গেছে। এত বছর ধরে গড়ে-তোলা সেই আমার সমস্ত বোধ-চেতনা ভোররাত্রে নিবে যাবে স্থইচ টিপে ঘর অন্ধকার করার মতন। তারপর ? আপনারা হাতড়ে বেড়ান সেই পরের ব্যাপারটা সঠিক বোঝবার জ্ব্য। কত পণ্ডিত কত রকম বলেন—বস্তা বস্তা কথার কচকচি। সঠিক বার্তা আমিই শুধু জেনেবুঝে আছি। মহাব্যোমের কোন এক চলিষ্ণু জগতে গ্রহ-তারকার মত ঘুরতে ঘুরতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে যাই। তন্দ্রার ঘোরে ছোট এক পৃথিবী, সেই পৃথিবীর মধ্যে ততোধিক ছোট এক সংসারের কল্পনা। ক্ষণিকের ব্যাপার, জলের দাণের মত এক লহমায় তার সকল চিহ্ন মুছে যায়। তা হলে দেখুন, মৃত্যুর উল্টো মানে—স্থুপ্তি থেকে পুনর্জাগরণ। মৃত্যুর ওপারে গিয়েই উদ্দাম হাসি হেসে উঠব: স্বপ্নের ভিতর কত খেলা খেলে এলাম রে ৷ ভয়ে আঁতকে উঠেছিলাম কতবার ৷ সংসার-সংসার খেলে এসেছি—থেলা হলেও সময় সময় কিন্তু নিতান্ত মন্দ লাগে নি ।

চোখ বুজে আছি। একফালি আলো ফেলল কে যেন। বোজা চোখের পাতার উপর আলোর ঘা দিল। চোখ মেলে তাজ্জব। সত্যি বলছি, নিশ্চিত মৃত্যুর আগের কথা অপ্রত্যুয় করবেন না, অগুস্তি মানুষ আমার সেলের ভিতরে। মানুষের উপর মানুষ চেপে বদেছে। মরা মানুষ। এবং জ্যান্ত মানুষও। দূর-পিছনে যে বয়স ফেলে এদেছি, সেই বয়সটা খুঁজে পেতে ফেরত চেয়ে নিয়ে জামার মতন গায়ে পরেছি।

গাঁয়ের বাড়ির দরদালানে কুলুঙ্গির ভিতর বসে আছি আমি।
লাল গামছা মাথায় দিয়ে বউ হয়ে আছি। মা বলছেন, মুখ দেখি
আমাদের রাঙা-বউয়ের—ফেরাও দেখি মুখখানা। হাঁ কর দিকি
বউ। ওমা, মা, আমসত্ব মুখের মধ্যে কেন বউয়ের ? তাই এত
লজ্জা!…

শুনশুন শুনশুন শুজন উঠছে আমাদের সেকালের পাঠশালা-ঘরের দাওয়ায়। ছেলেরা ছলে ছলে পড়া তৈরি করছে। দ্বারিক পণ্ডিত মশায় জলচৌকির উপর বসে বারাগুরে খুঁটি ঠেস দিয়ে অঙ্ক লিখে দিচ্ছেন আমার শ্লেটে। শ্লেট ধুতে গেছে ক'জন ওই পুকুর-ঘাটে—কামিনীফুলতলায় ভাঙা রানার উপর উবু হয়ে বসে শ্লেট মাজছে। পশ্চিম-আকাশে পড়স্ত সূর্য—প্রভাসের বজ্জাতি, সূর্যের উল্টো দিকে মেলে ধরে নাড়ছে শ্লেট। গোলাকার এক টুকরো রোদ নাচছে ওই সঙ্গে।

দেখুন পণ্ডিত মশায়, আমি অঙ্ক ক্ষছি—প্রভাস তা ক্রতে দেবে না।

পণ্ডিত এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলছেন, কোথায় প্রভাস ?

ওই যে, দেখুন ওই কামিনীফুলতলায়। রোদ ফেলছে আমার চোখে।…

হঠাৎ কে ফিসফিসিয়ে আমার কানের কাছে বলে, ভয় করছে তোমার ?

চমক লাগে। এতকাল পরে দরদ উথলে উঠল বুঝি প্রভাসের ! এদিক-ওদিক তাকাই সেদিনের সেই দ্বারিক পণ্ডিতের মতন। কাউকে দেখিনে।

আবার বলছে, ভয় কিসের ? কোন ভয় নেই, এক সঙ্গে মিলে-মিশে মজায় থাকা যাবে।

স্বর একটু একটু করে উচু হচ্ছে। প্রভাস নয়, বয়স্ক মানুষের

ভারি গলা। প্রভাস তবে বড় হয়ে ভারিকি হয়েছে। কিন্তু বয়স তো ওদের হয় না। কত বছর আগেকার চম্পা বিয়ের কনে আজও—বিয়ের রাত্রে ছাতের উপর চুরি করে বর দেখার কোতৃহল বেমানান লাগে না। একটু বদলায় নি, একটা দিনও বয়স বাড়ে নি তারপরে। প্রভাসেরও তাই। এ গলা অহ্য কারও। তুমি কে?

স্পৃষ্ট গলায় এবার জ্বাব এল, দিব্যি আছি, বড্ড ফুর্তিতে রয়েছি। সব ভারবোঝা মাথা থেকে নেমে গেছে। শরীর হালকা, মনও তাই। এত আমার জীবনে পাই নি। এস, চলে এস বাবাজি। খাসা থাকবে। আমি মিথ্যে বলছি নে।

আর সন্দেহ নেই। দয়ালহরি। চোথে না দেখেও চিনতে পারি। প্রথম কথাতেই চেনা উচিত। চিরকালের মোসাহেবি মিন-মিনে গলা আনন্দে উচ্ছেলিত হয়েছে—চিনে ফেলবার পরেও দ্বিধা কাটতে চায় না।

রাগ করেন নি হোড় মশায় ?

রাগ কিসের ? গুলি করে বুক ছেঁদা করলে, আমায় তো বাঁচিয়ে দিলে বাবাজি।

দেখতে পেলাম ফাসি-সেলের সাদা গরাদ লেপটে আছেন তিনি। জাল-জাল কাপড়ের উপর উল বুনে মেয়েরা ছবি তোলে, সেই রকম দেখাচেছ।

ব্যাধি আরোগ্য করে দিলে বাবাজি এক লহমায়। কী আরাম, কী আরাম! যতক্ষণ দলিল লিখি, এক রকমে সময় কেটে যায়। তারপরে এবাজ়ি ওবাজ়ি এর-তার তোয়াজ করে বেড়ানো। এতখানি বয়সের মধ্যে সুখশান্তি একটা দিনের তরে হল না। সুখ চুলোয় যাক, নিজের বাড়িতে ছ্-দণ্ড চোখ বুজে সোয়ান্তি নেব, তার উপায় নেই। বাইরে বাইরে টহল দিয়ে ফিরি। লোকে নাক সিঁটকায়ঃ বেটা খোশামুদে। শঠতঞ্চক বলে গালিগালাজ করে। কিন্তু বাপ-পিতামহ তালুকমুলুক রেখে যায় নি। কেউ লেখাপড়া শেখায় নি তোমার মত। স্থপারিশের জোর নেই। কী করে

চালাই তবে ? ভালমাহুষেরা হল বোকা মাহুষ। বাহবা থুব মেলে, কিন্তু ভাত মেলে না। আমি সেই জ্ঞে ভাল হতে গেলাম না।

কথা শুনে কষ্ট হয়। বুক দিয়ে ভলকে ভলকে রক্ত বেরিয়েছিল, সেই জায়গাটা নজর করে দেখছি: সে সময়টা বড্ড লেগেছিল হোড় মশায় ?

দয়ালহরি কানেও নিলেন না। বলছেন, সবই যে পেটের ধান্দায়
করতাম, তা নয়। শেষটা নেশা লেগে গেল। মায়ুষকে বোকা
বানিয়ে ছটো পয়সা বের করে নেওয়া, এর হকের সম্পত্তি ওকে
পাইয়ে দেওয়া, এর মধ্যে বাহাছরি রয়েছে। বৃদ্ধির পাঁচাচ-কয়াকষি।
এক রকমের রোগও বলতে পার। মনে পড়ছে বাবাজি, ছোটবেলা
সাঁতার কাটতে গিয়ে গাঙের টানে ভেসে য়াচ্ছিলাম। আমার
মেজোখুড়ো ঝাঁপিয়ে পড়ে টেনেহিঁচড়ে ডাঙায় তুললেন। এবারে
তুমি তুললে। পাঁকের ভিতর থেকে টেনে তুলে বাতাসে ভাসিয়ে
দিয়েছ। রক্তের সঙ্গে মনের ঝুলকালিও সব বেরিয়ে গেল। ফাঁকায়
দম নিয়ে বাঁচছি।

আপনার বোধ হয় বড্ড যন্ত্রণা হচ্ছিল, যখন আমার গুলি গিয়ে বিঁধল ?

কিছুনা, কিছুনা। এ ভারি মজা। ঠিক সময়টাতে আচ্ছন্ন হয়ে যেতে হয়, কোন রকম হুঁশ থাকে না। যন্ত্রণা যা কিছু গোড়ায়। মরব-মরব একটা আতঙ্ক। মিথ্যে বলছি নে বাবাজি। মাটির উপরে যতক্ষণ পা ছিল, দেদার মিথ্যে বলতাম। না বললে চলে না। এখন কী দায় ? বড্ড উপকার করলে তুমি আমার। কাপুরুষ আমি, নিজে থেকে কখনও সাহস হত না।সে কাজটা তুমি করে দিলে। ≺এই পুণ্যফলে, দেখ, তোমারও ভাল হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। আর কভক্ষণ!

 আমার এই মস্ত উপকারটা করবে ? আরও কতজ্জনকে লটকেছে এমনি, তবে তো বিস্তর পুণ্য ওদের। পুণ্যের ফলে ওদের কেউ লটকে দেয় না কেন ? ভয় করে হয়তো। পুণ্য তো পাহাড়-প্রমাণ—আমার শত গুণ, সহস্র গুণ—ভয় করে, ফাঁসির দড়িতে অতথানি পুণ্যের ভর সইবে না। ছিঁড়ে পড়বে।

ছিঁড়ে পড়লে সে নাকি বিষম ব্যাপার। আর ফাঁসি দেওয়া চলবে না আসামিকে—সে তখন মুক্ত। আইনে সঠিক কী বলে জানা নেই, ক্থাটা হু-একদিন আগে উঠলে জেলর বাবুকে জিজ্ঞাসা করা যেত। সে যা-ই হোক, লোকের মধ্যে রটনা কিন্তু ওই। বিধাতাপুরুষ নামক এক অদ্ভুতকর্মা স্থপতি আব্রহ্মস্তম্ব জীবজগৎ গড়েছেন। তাঁর সঙ্গে একরকম বুঝসমঝ আছে বোধ হয় রাজ-পুরুষদের—ফাঁসির দড়িটা সড়াক করে নেমে গলায় এঁটে যাবে, দড়ি ছি'ড়লে কিংবা ফাঁস আটকে গেলে আর হবে না। পাঁঠাবলির মতন। এক কোপে কাটা পড়ল তো উত্তম। নতুবা বলি অসিদ্ধ — দেবতার সে পাঁঠায় রুচি নেই। ছুঁড়ে ফেলে দাও সেই পাঁঠা। কত সাবধানতা ফাঁসি পগু হবার এই ভয়ে! আমার ওজন নিয়েছে। ফাঁসির দডিতে ওই ওজনের মাল টাঙিয়ে ছিঁডে পড়ে কি না, পরথ করে দেখেছে আগেভাগে। দড়িতে চর্বি ও কলা মাথাচ্ছে বারংবার—গুকিয়ে নিচ্ছে, আবার মাথাচ্ছে। টান দেওয়া মাত্রেই যাতে ফাঁস এঁটে যায়। তোড়জোড়ের অন্ত নেই। একখানা এই মোটা বই আছে ফাঁসি দেবার প্রণালী সম্বন্ধে। তুর্গোৎসব-প্রকরণ কোথায় লাগে তার কাছে! আইন-কর্তা কেমন স্বচ্ছন্দভাবে সবিস্থার লিখে গেছেন—লিখবার সময় আশেপাশে নিশ্চয় ঘুরছিল তাার ভালবাসার মাতুষেরা। হয়তো বা দড়িটা মনে মনে তাদের গলায় বসিয়ে অবস্থার আন্দাব্ধ করে নিয়েছেন।

কী আশ্চর্য, সেই কাগু ঘটল যে সত্যি সত্যি। নিতান্তই আমার কপাল মন্দ—লাখের মধ্যে যা একটা শোনা যায় না।

আকাশে পুরানো সাক্ষি দেই পোহাতি-তারা। লগুনের অস্পৃষ্ট আলোয় কিলবিল করছে কালো কালো ছায়ামূর্তিরা কাঁসিক্ষেত্র ভরে। আইনের যত পাহারাদার—হাজির সবাই। সেলের পিছন-দরজা খুলে দিল। দরজা থেকে পথ ক্রমশ উচু হয়ে পোঁছেছে মঞ্চ অবধি। কাঁদে নাকি এই সময় কোন কোন আসামি—অজ্ঞান হয়েও যায়। একবার এক পাড়াগাঁয়ের স্টিমারঘাটে দেখেছিলাম, একটা মায়ুষ সিঁড়ি দিয়ে উঠে যাছে আর বাড়িমুদ্ধ—খুব সন্তব পাড়ামুদ্ধ—মেয়েলোক আর্তনাদ করছে কাদার মধ্যে দাঁড়িয়ে। কি না, যাছে লোকটা পেটের ধান্দায় অজ্ঞানা শহরে। প্রায় সেই ব্যাপারই তো!

ভূমি থেকে দেড়-মানুষ উঁচু হবে মঞ্চ। কিন্তু মনে হচ্ছে, আনেক—আনেক উচুতে আমি। প্লেনে চড়ে মেঘের ভিতর দিয়ে ধরণীর দিকে যেমন অবহেলার নজর পড়ে। আহা, জীবনের ব্যাধিতে ভূগছে মাটির গায়ে লেপটে-থাকা চারিদিককার এই সমস্ত লোক। এই সব কুপার পাত্র। যেটুকু চোখে দেখতে পায়, তা-ই ভাবে পরম বস্তু। চাপা হাসিতে আমার যে দম ফেটে যাবার জোগাড।

ছুটো খুঁটির মাথায় একটা মোটা কাঠ—হরাইজেন্টাল-বার অবিকল। তার মাঝামাঝি ছুই আংটায় দড়ি পরানো। একেবারে এক সঙ্গে ছুজনকে ঝোলানো চলে। হয়েও থাকে তাই একাধিক আসামি মজুত থাকলে। মাইনে-করা জহলাদ নয়, ঠিকে চুক্তি—এক-একটা মান্থবের জন্ম এত করে পাবে। ছুটো মান্থব একবারে ঝোলানোয় পাইকারি হারে রেট বোধকরি কিছু কমই হবে।

গটমট করে দাঁড়িয়েছি এসে মঞ্চের তক্তার উপর, দড়ি-ঝোলানো আংটার নীচে। তৈরি আমি, শুরু কর এবারে প্রক্রিয়াগুলো। হাত হুটো বেঁধে দিল পিছনে—অবোধেরা ভেবেছে, ফাঁসির দড়ি আঁকড়ে ধরে আমি হয়তো যজ্ঞ পণ্ড করতে যাব। ঝোলানো টুপি মাথায়—চোখ-মুখ ঢেকে গেল। আমার এত বড় উৎসব চোখ দিয়ে আমায় দেখতে দেবে না। বিড়বিড় করে কানের কাছে মন্ত্র শুনিয়ে গেল—পুরুত নয়, জহলাদ।—বাবু, আইন দস্তর হামাকে এই কাম করতে হচ্ছে। হামার কমুর লিবেন না।

সকল দায় আইনকর্তাদের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে নিজে খালাস থাকল। বিনয়ের দিক দিয়ে লোকটা বৈষ্ণুর্। বলা যায় না, ভূত হয়ে গিয়ে আমার কী রকম মতিগতি হবে! ঘাড় ভাঙতে হলে তাকে রেহাই দিয়ে অক্যদের যেন ঘাড় ভাঙি—মতলব হল এই। আমায় বলেকয়ে জহলাদ এবার হাতল ধরে দাঁড়িয়েছে। চোখ ঢেকে দিলেও কায়দাকালুন শোনা আছে। দাঁড়িয়ে আছে স্থপারিন্টেণ্ডেন্টের হুকুমের অপেক্ষায়। মুখে তিনি কিছু বলবেন না, রুমাল নিয়ে হাত তুলে আছেন। মুঠো খুলে ছেড়ে দিলেন রুমাল—ব্যস!

ঘড়াং করে আওয়াজ। পায়ের নীচের তক্তা সরে গেল। মরে গিয়ে হাত পাঁচ-ছয় নিচুতে ঝুলতে থাকব—কিন্তু এ কী হল ? কী আশ্চর্য ব্যাপার। পড়ে গেলাম পাতকুয়ার মতন গর্তের তলায়। আছাড় থেয়ে ব্যথা লাগল, কিন্তু মরে গেছি কই ? হায় রে, প্রহলাদ হয়ে গেলাম—পাপ কলিয়ুগে আমার মরণ নেই। জজ গন্তীর মুখে রায় দিয়েছিল, তোমায় ফাঁসিতে ঝুলিয়ে রাখা হবে যতক্ষণ না তুমি মারা যাও। রায় পড়েই এজলাস থেকে উঠে গেল, সেদিন আর কোন কাজকর্ম হবে না। যে-কলম দিয়ে রায় লিখেছে, সে কলমেও কাজ করবে না আর কখনও। কিন্তু হল না কিছুই, দড়ি ছি'ড়ে পড়েছে। কোনখানে অসাবধানে রেখেছিল দড়ি—ইছরে কেটে দিয়েছে বোধ হয় চর্বি ও পাকাকলার লোভে। অত আইনের কচকিচ, জজের অত আড়ম্বরের রায় ইছরের দাঁতে বানচাল হয়ে গেল।

হৈ-চৈ পড়ে গেছে। অন্ধকার গর্তের মধ্যে কানে আসে প্রতিটি কথা। ভারি গলায় কে-একজন বলল, লোকটার বড় কপালজোর। যা কখনও হয় না, তাই ঘটল। চাকরি নিয়ে টান পড়বে আমাদের।

মঞ্চলের ঘুলঘুলি খুলে ফেলল, যেখান থেকে মড়া বাইরে তুলে আনে ফাঁসির পর। ধরে নিতে হবে, ফাঁসিই হয়ে গেছে আমার—শাস্তিভোগের পর এবারে ছাড়া পাব। খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছি। ক'জন ধরাধরি করে বাইরে নিয়ে এল। হাতের বাধন কাটল, চোখের ঢাকা খুলে দিল।

চলে যান, জেল থেকে বেরিয়ে পড়ুন। আপনাকে আটকে রাখা এখন বেআইনি।

ভোরের আলো ফুটছে চারিদিকে। জেলের ফটক খুলে দিল। আমায় দেখে মাথা নিচু করে সিপাহিরা। নবজন্মের মাতুষ।

রাস্তায় লোকজন কদাচিৎ ছ্-একটি। এখনও সব জেগে ওঠে নি। যখন শিক্ষানবিস ছিলাম, জেলখানার সামনের এই পথে নদীর ধার অবধি কতদিন বেড়াতে গিয়েছি। আট মাস পায়ে ইাটি নি, অভ্যাস নেই। আজকে কপ্ট হচ্ছে হাঁটতে। চেনা একজনের সঙ্গে দেখা, এক হোটেলে খেতাম। হনহন করে খুব ব্যস্তভাবে সে চলেছে, ট্রেন ধরবে বোধ হয়। মুখ ফিরিয়ে একটুকু হেসে চলে গেল। নিশ্চয় আমার খবর রাখে না। তা হলে আঁতকে উঠত, থমকে দাঁড়াত, গাড়ি ফেল হয়ে যেত তার।

দীঘি। দীঘির পাড়ে জিমতান্টিক-ক্লাবের মাঠ। এত ভোরে মাটি মেখে কুস্তিতে লেগেছে কয় জোয়ান। মাঠের পাশে একতলা বাসা।

বউদি, দোর খোল বউদি, আমি এসেছি—

বউদি দরজা খুললেন। লাবণ্য পিছনটিতে। অবাক হয়ে থাকেন মুহূর্তকাল। কথা বেরোয় না। বলতে গিয়ে ওঠ কেঁপে ওঠে। ঝরঝর করে কেঁদে ভাসালেন।

টুমুমণি কোথায় ! ঘুমুচ্ছ ! ঘুমিয়ে থাকো তো 'হাঁা'. বলে ওঠ—

গলা শুনে ডাকাত ছেলে জেগে গেছে। দৌড়চ্ছে। বড় বড় চুল উড়ছে দৌড়বার বেগে। ত্-হাত বাড়িয়ে আসছে। ঝাঁপ দিয়ে পড়ল।

কাকামণি, আমি জানতাম তুমি আসবে। ঠিক আসবে। ঠাকুরের কাছে কত কেঁদেছি। চোখ মুছিয়ে ঠাকুর বললেন, আজকেই এসে পড়বে তোর কাকু।

কতদিন টুমুকে কোলে তুলতে পাই নি! মরুভূমির উপর জল পড়লে যেমন হয়। আদরে আদরে অস্থির করছি। নাচাচ্ছি ছ-হাতে তুলে, কাঁধে করছি, বুকে চেপে ধরছি—

আরে, আরে, অত জোরে গলা ধোরো না টুরুমণি, লাগে--

টুমুর বাহু নয়, ফাঁসির দড়ি। স্বপ্ন দেখছিলাম একটুকু সময়ে।
মনোরথে চড়ে ছুটে এক পাক বেড়িয়ে এলাম। দয়ালহরি ঠিক
বলেছেন—এক মুহূর্ত। মুহূর্তের এতটুকু আচ্ছন্ন ভাব। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভার বয়ে এসেছে এতদিন, হঠাং দায়দায়িত্ব একেবারে ছেড়ে দিল। নিরন্ধ্র অন্ধকার…সমুদ্রের ঢেউয়ে ছলছি যেন। তারপর… তার পরে আর কিছুনেই।

আমার মৃতদেহ ঘড়ি ধরে আধ ঘণ্ট। ঝুলল আঁটোসাঁটো গর্তের ভিতরে। তারপরে টেনে বাইরে আনে। ফেলে রেখেছে। রক্তাক্ত চক্ষুতারা বেরিয়ে এসেছে কোটর থেকে, জিভ বেরিয়ে ঝুলে পড়েছে। কী বীভংস! ওই মুখে ক্রিম ঘষতাম—মাথার চুলে গন্ধতেল মাথতাম, টেড়ি কাটতাম কত যত্নে! কাঁটা ফুটেছিল পায়ে, সারা রাত তার জন্ম ছটফট করেছিলাম একদিন। থুঃ, থুঃ—এত মমতা বেচপ ওই দেহটার উপর! রাজহংস নয়, পেখমতোলা ময়ুর নয়—ছই ঠ্যাঙে চরে-বেড়ানো লম্বা ধিড়িকে মায়ুষের দেহ। হাড়ের ফ্রেমের গায়ে শিরা-উপশিরা আর মাংস—নিতান্ত

কুদর্শন বলেই উপরে একটা চামড়া। ময়লা-তোষক আর ছেঁড়া-কাঁথার উপরে চাদর ঢাকা দেয় যেমন। থুতু ফেলছিঃ থুঃ, থুঃ; থুতু পড়ে না তো মুখ দিয়ে। লাথি মারব ওই কুংসিত দেহটার উপর, পায়ের ধাকায় দৃষ্টির আড়ালে সরাব। ছুঁতে পারি নে, দুপায়ে স্পর্শ পাই নে। বায়ুভূত হয়ে গেছি।

## লেখক-পরিচিতি

কী উদ্দীপনা তথন বক্স জক্ত আন্দোলন নিয়ে! ছোট্ট গ্রামেও জোরার এসেছে। হাটধোলার সভা। নিশান উড়িয়ে বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে আকাশ কাঁপিরে এ-গ্রাম নে-গ্রাম থেকে লোক এথে জমছে। চাধী-মধাবিত্ত হিন্দু-মুসলমান সবাই। বিলাতি কাপড়ের বহুণ্ৎসব। বিলাতি মুম্ম জলে ঢেলে দিছে। সভাপতি হলেন মনোজ বহুর বাবা। মাথার টাক, টকটকে ফরসা পৌরুষমর চেহারা—বাপের সম্বন্ধে এমনি একট্ ঝাপসা ছবি মনে রয়েছে মনোজ বহুর। সভাপতি বক্তৃতা করছেন—দেশপ্রেমী তরুণদের নিগতনের কথা। অগণ্য শ্রোভার মধ্যে এক শিশুও শুনছে তক্ষাত হয়ে। বাড়ি গিয়ে বাপ ছেলেকে কাছে ডেকে বললেন, বড হয়ে অমনি হতে হবে, দেশের কাজে তোমার ফাঁসিও যদি হয়, পরলোক থেকে আমি আনন্দ পাব। কথাগুলো মনে গেঁথে আছে মনোজ বহুর। কবিতা ও প্রবন্ধ লিখতেন তিনি, ছাপা হয়ে তথনকার কোন কোন কাগজে বেরুত। বই কিনতেন অনেক। ঠাকুরদাদাও লিখতেন, মহাভারতের অনেকথানি বাংলা তর্জমা করেছিলেন, গোটা গোটা অক্ষরের সেই পাঙ্লিপি শৈশবে মনোজ বহু দেখেছেন। আর একটা কথা মনে আছে। বাবা একদিন বন্ধিমবাবুর গ্রন্থাবলী নিয়ে আসতে বললেন পাশের বাড়ি থেকে। কে বন্ধিমবাবু? বই লিগতেন, খুব নাম তাঁর, সকলে পড়ে তাঁর বই। গ্রাম্য বালকের লোভ হল, বই লিথবে সে বড় হয়ে।

বাবা মারা গেলেন আট বছর বয়সে। নিয়-মধ্যবিত্ত একারবর্তী বৃহৎ পরিবার। সম্পত্তি অঞ্চ, কিন্তু থাতির-সম্মান প্রচুর। এ অঞ্চলের প্রথম ইংরেজি-জানা মানুষ এই পরিবারের। ক্লিজি-রোজগারে বিদেশে বেরুলেন সর্বপ্রথম এই বাডি থেকেই। কলকাতায় ও মজিলপুরে থেকে বাবাও বিস্তর আয় করতেন। তাঁর মৃত্যুতে সংসারের শোচনীয় অবস্থা—অয় জোটানো দায়। কিন্তু অনটনের কন্তু যতই হোক, অবস্থাটা বাইরে প্রকাশ নাপায়—বাড়িম্ছ সকলের মর্যান্তিক চেন্তা সেজস্থ।

মামুষ হব—গুধুমাত এই জেদেই চলল তাঁর লেখাপড়া। পাশের গ্রামের হাই-ইস্কুলে পড়েন। দৌলতপুরে গোপন বিপ্লবকেন্দ্র। গাঁয়ে গাঁয়ে ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে আন্তন ছড়িয়ে যাচ্ছে। শরীর-চর্চার হিড়িক পড়ে গেল। চরিত্র-গঠন, দেশপ্রেম ও বিপ্লব সম্পর্কিত বই পড়ানো হয় গোপন ক্লাস করে। একদিন সেই সম্বে যভান মুখুজ্জে এসেছিলেন সেই হদুর গ্রামে।

এর পরে কলকাতার পড়াশুনো। বাগেরহাটে নতুন কলেজ হল, দেখানে গিয়ে ভর্তি হলেন। টেস্ট পরীক্ষার ভালভাবে পাদ করে ফা জ্বমা দিতে গেছেন, সেই দিন অসহযোগ করে কলেজ থেকে বেরিয়ে এলেন। সমস্ত ছেলে সঙ্গে দক্ষে বেরুল, নেতা তিনি। বিশ্বলিপ্যাল কামাথানাগকে ছেলেরা দেবতার মত দেখত। ডেকে নিয়ে তিনি সঙ্গল চোথে বললেন, বড্ড কঠিন প্রা, কিছু একজন কেউ ফিরে এসেছ তো আমায় আর পাবে না। সেকালে শিক্ষকদের বহুজন এমনি ছিলেন। ক্লাসের বক্তা প্রাপুরি আদেশি বক্তা হয়ে উঠত সময় সময়। ছাত্রদের মুখপাত্র হয়ে মনোজ বস্থ কলকাতার দেশবন্ধু দাশের সঙ্গে দেখা করলেন। তারপর গ্রাম অঞ্চলে ফােশিব ও পরামর্মণ ও থক্ষর-প্রচার চলল অনেক দিন। আন্দোলন তিমিত হলে কামাথাবাব্র আশীর্বাদ ও পরামর্ম

নিরে পরীক্ষা দিলেন। পরের পড়াগুনো কলকাতার। মান্তারিতে চুকলেন, সঙ্গে আইন পড়ছেন। আইন পাশ করে মান্তারি ছেড়ে বেরিরে পড়বেন। কিছু অনেক দার-দারিত্ব কাঁধের উপর —একেবারে অনিন্দিতের পিছনে ছোটা চলে না। প্রতিদিন প্রতি মূহূর্ত মুক্তি চাইছেন, তবু মান্তারি চলল কুড়ি বছর। তার সঙ্গে টুইশানিও। অন্তরাত্মার মরে যাবার কথা, বাঁচিয়ে রেখেছে সাহিত্য। যেটুক্ অবসর পান, পড়েন ও লেখেন। গাঁ অঞ্চলে গিরে মেলামেশা করেন সকলের সঙ্গে। যংসামান্ত পুঁজি নিয়ে ট্রেনের টিকিট কেটে ভারতের নানা অঞ্চল দেখেগুনে বেড়ান। বিশ বছর এমনি কাটিয়ে মান্তারি ছেড়ে একদিন বেরিয়ে এলেন।

করোল এবং আর কয়েকটা কাগজে ছ্-চারটে কবিতা বেরিয়েছে। ভালও লেগেছে অনেকের। তথনকার প্রখ্যাততম কাগজ প্রবাসী, বিচিত্রা ও ভারতবর্ধে একদিনে তিনটে গল্প পাঠালেন ডাকযোগে। বিচিত্রায় সকলের আগে বেরুল। শুধু তাই নয়, সম্পাদক গৃহে আহ্বান করে অজ্ঞ প্রশংসা করে নতুন লেথককে আকাশে তুলে দিলেন; আরও গল্প চাইলেন। তারপর প্রবাসীতে বেরুল 'বাঘ'। ঐ এক গল্পেই সাহিত্যসমাজে প্রতিষ্ঠা হয়ে সেল। প্রথম বই 'বনমর্মর' প্রবাসী-কার্যালয় প্রকাশ করলেন। রাতারাতি প্রতিষ্ঠার এই ছ্ল'ভ সৌভাগ্য না হলে দারিদ্রেয়র সঙ্গেলড়াই করে কতদিন তার সাহিত্য-নিষ্ঠা টিকে থাকত, সন্দেহের বিষয়।

স্থানীনতা-প্রচেষ্টার দল্পে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বিয়ালিশের আন্দোলন অবধি। স্থানীনতা-সংগ্রাম ও কংগ্রেস নিয়ে বহু গল্প-উপক্যাস মনোল্ল বহুর। সাংগঠনিক উপক্যাসও আছে। গুরুসদর দত্তের সভাপতিত্বে এবং লাসিমউদ্দিন ও তাঁর সম্পাদকতার পল্লীসম্পদ-রক্ষণ দমিতি গঠিত হয়। বাংলার চিরাচরিত শিল্প-সংস্কৃতি ও জীবনধারার পরিচয় নিয়েছেন গ্রামে গ্রামে ঘূরে। এই বস্তুই ব্যাপকতর হল্লে ব্রতচারীর রূপ মিল। ব্রতচারীর গঠন-কর্মে তিনি অক্সতম নেতা। ব্যক্তিক্ময় আথবিখাসী মানুষ, গডভলিকা-প্রবাহে গা ভাসাতে একেবারে নারাল। পুরস্কার বা তিরস্কার তাঁর পথ থেকে তিলেক বিচলিত করতে পারে নি। জাতীয় জীবনের নানা সমস্তার এবং ব্যক্তি-জীবনের বহু ক্ষেত্রে তার পরিচয় আছে।

দেশ্রমণ ও মামুষকে জানার আবালা বৃত্কা, অবশেষে তার বৃহত্তর হযোগ এলো। ব্যক্তিগত উল্লোগে ইতিপূর্বে তিনি ভারতবর্ষ ও সিংহলের বহু অঞ্চলে ঘুরেছেন। ১৯৫২ অবদ নবীন-চীনের আমন্ত্রণে একতম ভারতীর প্রতিনিধি রূপে চীনদেশে যান। ভারতীয়দলের নেতৃত্বও করেছিলেন ঐ সময়ে কিছুদিন। হু বছর পরে ১৯৫৪ অবদ সোবিয়েত দেশের নিমন্ত্রণে রাণিয়া ও মধ্য-এশিরার বহু অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেন। ১৯৫৭ অবদ জর্মন আকাদেমি অব আর্টস, চেক লেথক-সমিতি ও পোলিস লেখক সমিতির আমন্ত্রণে ইয়োরোপের নানা দেশ ঘ্রে এসেছেন। এই সব ভ্রমণ নিয়ে লেখা বইগুলো বাংলা সাহিত্যে এক নব অধ্যায়ের যোজনা করেছে।

গল্প-উপস্থাদ নাটক ও ভ্রমণ-কথা লিখে অগণ্য পাঠকের অমুরাগ অর্জন করেছেন। প্রত্যেকথানি বই সংস্করণের পর সংস্করণ বিক্রিত হয়ে তার পরিচয় দিছে। বহু নাটক রঙ্গমঞ্চে বিপুল সমাদরে অভিনীত হয়েছে, বহু কাহিনী ছায়াচিত্রে রূপান্নিত হয়েছে। সহল সভ্জন ভাষা, প্রতিটি ছত্র আস্তরিকতায় সমুজ্জল। নিরলদ সাহিত্য-শিলী—নব নব উদ্ভাবনার বিরাম, নেই। গতামুগতিক ধারাবর্জিত বর্তমান উপস্থাদ থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।